



## জাতীয় আন্দোলনে

# जिन्हे गूर्शिशाशाश

# অধ্যাপক হরিদাস মুখোপাধ্যায় অধ্যাপিকা উমা মুখোপাধ্যায়



**ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়** ৬১-এ বাঞ্চারাম অক্রুর লেন, কলিকাতা-১২ ১৯৬০ ৬০১-এ বাছারাম অকুর লেন কলিকাতা-১২ থেকে ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায় কত ক প্রকাশিত

FR . C8

গ্রন্থকারদ্বয় কতৃ কি সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম সংস্করণ এপ্রিল, ১৯৬০

मून्र होत्र होत्। STATE CENTRAL LIBRARY WEST BENGAL CALCUTTA

মূদ্রাকর: বিনয় রত্ন সিংহ ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ ১৪১, বিবেকানন্দ রোড, ক্রিকাভা-৬।

## ভূমিকা

আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যার ছিলেন ভারতীয় জ্ঞাতীয়তাবাদের অক্সতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ও স্থদেশী আন্দোলনের এক মহান অধিনায়ক। স্থদেশী আন্দোলন স্থক হবার পূর্বেই তিনি 'ডন' পত্রিকা ও 'ডন সোসাইটি' স্থাপন করে যুবসমাজকে গঠনমূলক স্থদেশসেবার আদর্শে উদ্বৃদ্ধ করতে ব্রতী হয়েছিলেন। ১৯০৬ সনে রবীক্রনাথ ঠাকুর উক্তি করেছিলেন, "সতীশবাবু যে সময় ডন সোসাইটি স্থাপন করিয়াছিলেন তথন স্বদেশী আন্দোলন ছিল না, শিক্ষা সম্পর্কীয় এই National Movement-এরও তথন স্ব্রেপাত হয় নাই। আজ আমাদের দেশে স্বদেশী বিভালয় স্থাপনের যে চেষ্টা হইতেছে, সতীশবাবু তাহার একটি মুখ্য অবলম্বন। তাঁহার উৎসাহেই ইহা অনুপ্রাণিত হইয়াছে।"

তৎকালে সভীশচন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ডন সোসাইটিতে যে সকল কৃতবিশ্ব তরুণ দীক্ষিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রদাদ, বিনয়ক্মার সরকার, ডক্টর রাধাক্ম্দ মুখোপাধ্যায়, হারাণচন্দ্র চাকলাদার, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোর, প্রফ্রাক্মার সরকার, ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল প্রাম্থ মনীযীর নাম আজও শ্রদার সঙ্গে মনে পড়ে। তৎকালেই ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ ডন সোসাইটিকে "unique institution" বা অনক্সসাধারণ প্রতিষ্ঠান বলে চিহ্নিত করেছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত মনীয়া বিনয়কুমার সরকার বহুদিন পর মন্তব্য করেছিলেন, "স্তীশ্বাব্র আবহাওয়ায় পড়েছিলাম বলে জীবন ধক্ত হয়েছে।"

বিংশ শতকের বঙ্গ-সংস্কৃতিতে সতীশচন্দ্রের দান অসামান্ত। কিন্তু নান। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে এই নমস্ত পুরুষটি একালের জনমৃতিতে বিমৃতপ্রায়। জাতীয় আন্দোলনের বহু কর্ম ও কাহিনী প্রচারিত হরেছে। কিছ সতীশচক্র ম্থোপাধ্যায়ের একথানি প্রামাণ্য জীবনী এ পর্যন্ত বাংলা ভাষার রচিত হরন। বিগত দিনের বহু মূল্যবান সাক্ষ্য ও প্রমাণের নিরিথে রচিত বর্তমান পুস্তক-খানিকে ঐতিহাসিক গবেষণার এই বিশেষ পর্যায়ে প্রথম প্রয়াস হিসাবে চিহ্নিত করা চলে।

জাতীয় আন্দোলনে সতীশচন্দ্রের স্থান ও বিশিষ্ট দান সম্বন্ধে সর্বপ্রথম বিস্তৃত আলোচনা করেন পরলোকগত অধ্যাপক বিনয় সরকার। হরিদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত "বিনয় সরকারের বৈঠকে" নামক মোলাকাৎ গ্রন্থ (কলিকাতা, ১৯৪২, পৃঃ ৪৯০) প্রথম প্রকাশিত হ'লে পুস্তকের সম্বন্ধে জনৈক সমালোচক 'আর্থিক উন্নতি' মাসিকে মস্তব্য করেছিলেন: "যত কথা আলোচনা হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ডন সোগাইটি ও সতীশ মুখোপাধ্যায়। বিনয় সরকারের মতবাদ ও সমালোচনা হয়ত সকলে স্থীকার করবে না। একদিন হয়ত এ-সব মতবাদ ও সমালোচনা নিতান্ত সেকেলে হয়ে যাবে। কিন্তু ডন সোগাইটির কথা বাংলার জাতীয় ইতিহাস হতে মুছে যেতে পারবে না। তাই মনে হয় অন্তঃ এই অংশটুকুর জন্ম 'বিনয় সরকারের বৈঠকে' বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে থাকবে।"

বর্তমান গ্রন্থথানি "বিনয় সরকারের বৈঠকে"-র দ্বারা অমুপ্রাণিত হ'লেও একমাত্র বিনয় সরকার পরিবেশিত তথ্যরাশির উপর নির্ভর করে রচিত হয়ন। এই পুস্তকে ব্যবহাত তথ্যগুলি প্রধানত সতীশচন্দ্র-সম্পাদিত ও অধুনা লুগুপ্রায় 'ডন' পত্রিকার বোল থণ্ড (মার্চ, ১৮৯৭-নবেম্বর, ১৯১৩) এবং সতীশচন্দ্রের অপ্রকাশিত পত্রাবলী থেকেই সংগৃহীত হয়েছে। অধিকন্ত, সতীশচন্দ্রের প্রাণো ছাত্রদের সঙ্গে স্পরিকল্পিত ও ধারাবাহিক মোলাকাতের ফলেও বছ নতুন নতুন তথ্যের সন্ধান আমরা পেয়েছি। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন স্থাতি হারাণচন্দ্র ভাকলানার ও কিশোরী মোহন গুপ্ত এবং প্রীযুত কৃষ্ণদাস সিংহ রায় ও সতীশচন্দ্র গুহ। তাঁদের প্রদন্ত কোন কোন তথ্যের যাণার্থ্য

বিচারের উদ্বেশ্য আমরা বছদিন ড'

প্রর উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এবং ডক্টর রাধাকুমুদ
মুখোপাধ্যারের সঙ্গেও আলোচনা করেছি। ভাছাড়া, শুসুবোধচন্দ্র গাঙ্গুলী
মহাশরও আমাদের অনেক হুপ্রাপ্য তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন। তিনি তাঁর
পিতা ৬ মভিলাল গাঙ্গুলীর (সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভাগিনের) লেখা
"শৃতি-ক্থা" প্রস্থের পাও লিপি ব্যবহার করতে দিয়ে আমাদের অশেষ উপকার
সাধন করেছেন। প্রবীণ সাংবাদিক ও সংস্কৃতি-সাধক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
মহাশয়ও সতীশচন্দ্র সম্পর্কিত কোন কোন নতুন তথ্য আমাদের দৃষ্টিতে
তুলে ধরেছেন। সতীশচন্দ্রর শেষ জীবনের নিত্যসঙ্গী অধ্যাপক কে, পি, এস্,
মালানি ও শ্রীপ্রভাত চন্দ্র দাঁ মহাশয়ও আমাদের গ্রেষণার পথে বথেষ্ঠ সহায়তা
করেছেন।

প্রস্থের প্রথম অধ্যায়টি 'জয়প্রী' পত্রিকার অগ্রহায়ণ ও পৌব, ১০৬৪ সংখ্যায় ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। বিতীয় অধ্যায়ের বিষয়বস্থ প্রথম আলোচিত হয় 'বিশ্ববাণী' পত্রিকায় (মায়, ১০৫৯)। তৃতীয় অধ্যায়টি প্রথম মূর্দ্রিত হয় ১০৬০ সনে 'জয়প্রী' পত্রিকার শারদীয়। সংখ্যায়। চতুর্ব অধ্যায়টি প্রথম ছাপা হয় 'ইতিহাস' ত্রৈমাসিকে (কাল্পন, ১০৫৯—বৈশাথ, ১০৬০), আর পঞ্চম অধ্যায়টি ১০৬৬ সনের 'জয়প্রী' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায়। পরিশিষ্টে সয়িবেশিত প্রথম, বিতীয় ও চতুর্ব রচনা ইতিপূর্বে 'জয়প্রী' পত্রিকায় (শারদীয়া সংখ্যা, ১০৬৪), দৈনিক 'বস্থমতী'তে (২৪শে নবেম্বর, ১৯৫৭) ও 'য়্গাস্তর' সাময়িকীতে (২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৮) প্রকাশিত হয়েছিল। তৃতীয় পরিশিষ্টে প্রদত্ত রচনাটি লিথেছেন যাদবপূর বিশ্ববিভালয়ের ইতিহাস-অধ্যাপক শ্রম্বের বিমলাপ্রসাদ মুথোপাধ্যায়।

পুস্তক প্রকাশের কাজে যাঁদের সহৃদয়তা ও স্থপরামর্শ আমাদের কম-প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলতে প্রেরণা যুগিয়েছে, তাঁদের মধ্যে স্বামী অসীমানক্ষ মহারাজ ও অধ্যাপক শৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের নাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে শ্বরণ করি।
"'রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়"-প্রণেতা, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক

প্রীকৃদিরাম দাস গ্রন্থ-প্রণয়ন ও প্রকাশের বিভিন্ন পর্বায়ে আমাদের নানা স্থপরামর্শ দিয়েছেন বলে তাঁর কাছেও আমাদের সম্রদ্ধ কুতজ্ঞতা নিবেদন করি।

পাণ্ড্লিপি প্রস্তৃতি ও প্রফ দেখার ব্যাপারে আমর। প্রীমতী চিত্রলেখা গঙ্গোপাধ্যার ও অনুরাধা মুখোপাধ্যারের কাছ থেকে অরুপণ সাহায্য পেরেছি। বস্তুত তাদের হুজনের সহারতা না পেলে পুস্তৃক এত শীঘ্র বের হতো কিনা। সন্দেহ।

"শিকাতীৰ্ণ" ১২৷ৎ, ফাৰ্প রোড, কলিকাতা-১৯ ১৫ই মাৰ্চ, ১৯৬০

হরিদাস মুখোপাধ্যায় উমা মুখোপাধ্যায় ज्ञेनीराक्राञ्चज्ञ राश्वार कारराज्ञ अवाज्ञ (ऋष्ठे अजिनाशि ३ राश्वारज्ञ अवज्ञाराज्ञःश (शोराविन्याक्रिज अजिन्नुजि

কবি বিমল চক্র ৰোমের

भक्काभाव सर्घ भृति 'केवलाका भक्षक (वास्यव

# পুচীপত্ৰ

সতীশচন্দ্রের বাল্য ও যৌবন
'ডন' পত্রিকা ও ভারতীয় জ্বাতীয়তাবাদ
জ্বাতীয় আন্দোলনে ডন সোসাইটি
'জ্বাতীয় শিক্ষা' আন্দোলনে সতীশচন্দ্র ও অরবিন্দ সতীশচন্দ্রের শেষ জীবন

### পরিশিষ্ট

উনবিংশ শতকে বাংলার সমন্বয় সাধন। ডন সোসাইটি ও ভগিনী নিবেদিত। অধ্যক্ষ রবীক্রনারায়ণ ঘোষ জ্ঞানতাপস হারাণচক্র চাকলাদার

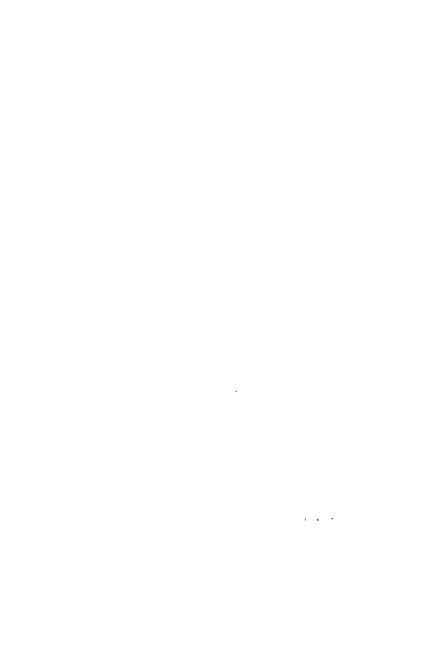



( घावजाका, ३२३৮ )



## প্রথম অপ্যাক্ত সতীশচন্দ্রের বাল্য ও যৌবন

#### 11 2 11

আচার্য সতীশচক্র মুখোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৮) নয়া বাংলার এক বিরাটতম পুরুষ। বিংশ শতকের নবীন উষায় যে সকল দিক্পাল মনীধী জাতির কানে শুনিয়েছিলেন আত্মণক্তির অমোঘ মন্ত্র, বাঁদের নিঃস্বার্থ স্বদেশসেবার অগ্নিবাণীতে ১৯০৫ সনের বাংলা তথা ভারত জেগে উঠেছিল, 'ডন'-এর সতীশচন্দ্র ছিলেন তাঁদেরই অম্বতম। স্থ্রেক্সনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচক্র পাল বা অরবিন্দ ঘোষের মতন তিনি অবশ্য প্রকাশ্য রাষ্ট্রিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নি। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর চিস্তা ও কর্মের সাক্ষাৎ ও নিবিড় সংযোগ ছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের ভিতরে যে তীব্র স্বাদেশিকতার আবেগ ও আলোড়ন দেখা দেয়, তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ ছিলেন তিনি। বস্তুত, ১৯০৫ সনে স্বদেশী আন্দোলনের আহুষ্ঠানিক স্টুচনার বহু পূর্বেই তিনি 'ডন সোসাইটি'-র (জুলাই, ১৯০২ সনে প্রতিষ্ঠিত) মাধ্যমে ঐ আন্দোলনের আংশিক গোড়াপত্তন করেছিলেন। ১৯০৬ সনে জাতীয় কর্তৃত্বে 'জাতীয় শিক্ষা' প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে যে 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্' প্রতিষ্ঠিত হয়, তার কেন্দ্রন্থলে তিনি ছিলেন দণ্ডায়মান। ভারতীয় ইতিহাস, অর্থনীতি, শিল্পকলা, দর্শন ও সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ ও বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অগ্রতম পথিকং। যৌবনের প্রারম্ভে 'কর্মণ্যেবাধিকারত্তে'-র মন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে তিনি দেশপুজার মহাযজ্ঞে জীবন সমর্পণ করেন। নামযণের প্রলোভন বিষবং বর্জন ক'রে তিনি নিজেকে নিংশেষে বিলিয়ে দিয়েছিলেন মাতৃভূমির সেবায় ও সাধনায়। স্বার্থত্যাগের এমন উজ্জ্বল দৃষ্টাস্ত ইতিহাসে যারপরনাই বিরল। ছর্ভাগ্য-ক্রমে এই নমস্থ পুরুষটি একালের জনশ্বতিতে বিশ্বতপ্রায়। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ও স্বাবীনতা-যুদ্ধের আর একজন প্রধান অধিনায়ককেও আমরা একালে প্রায় ভূলতে বসেছি। তিনি হলেন উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব\*(১)।

#### 11 2 11

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়াধে আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হুগলী জেলার অন্তর্গত বন্দীপুর গ্রামে ১৮৬৫ সনের ৫ই জুন জন্মগ্রহণ করেন\*(২)। বন্দীপুর গ্রাম তারকেশ্বর লাইনের নালিকুল ষ্টেশন থেকে প্রায় এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত। তৎকালে এই স্থানে অনেক বিদ্বান ও বিত্তশালী লোকের বসতি ছিল। গ্রামের জমিদার ছিলেন নীলমণি মিত্র। পার্চশালা ছাড়া একটি উচ্চ ইংরেজী বিত্যালয়ও তথায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। সতীশচন্দ্রের পিতা ছিলেন কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়। কৃষ্ণনাথের তিন পুত্র যথাক্রমে ছিলেন বিধুভূষণ, সতীশচন্দ্র ও তিনকড়ি। কৃষ্ণনাথ ছিলেন জক্ষ দ্বারকানাথ মিত্রের (১৮৩৩-৭৪) সহপাঠী ও বাল্যবন্ধু। তিনি কলিকাতা হাইকোটে অন্ববাদকের চাকুরী করতেন। উড়িয়া

<sup>\*(</sup>১) উমা মুখোপাধারের "Upadhyay Brahmabandhab (1861-1907)"
শীর্থক ই:রেজী প্রবন্ধটি এই প্রদক্ষে পঠিতবা। ১৯৫৯ সনের ২৫শে অক্টোবর
Hindusthán Standard-এ রচনাটি প্রকাশিত হর।

<sup>\*(</sup>২) সভীশচল্লের ভারিবের ৺রার বাহাত্বর মতিলাল গাসুলীর অংশকাশিত "শ্বতি-কথা"র উক্ত তারিবের উল্লেখ দেখা বার। মতিলালবারু এক সমর ভারত সরকারের কারেলি বিভাগে উচ্চপদহ অফিনার ছিলেন।

ভাষা থেকে ইংরেজীতে দলিল-পত্রাদি অমুবাদ করাই ছিল তাঁর পেশা। তিনি যৌবনে ও প্রোঢ় বয়সে ফরাসী দার্শনিক অগান্ত কঁৎ প্রচারিত "পজিটিভিষ্ট" দর্শনের দেবক ছিলেন। পজিটিভিজ্ব মের মর্মার্থ হলো নিরীখরবাদ এবং মানব-পূজা ও সমাজ-সেবার ধর্ম। দ্বারকানাথ মিত্র বাংলাদেশে "পজিটিভিষ্ট" দর্শনের অক্ততম আদি প্রচারক ছিলেন। মৃত্যুর কয়েক বংসর পূর্বে তিনি ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেন ও অগান্ত কঁতের দর্শন মূল ফরাসীতে অধ্যয়ন করেন\*(৩)। তাঁর দৃষ্টান্ত অমুসরণ করে ক্লফনাথও ফরাসী ভাষা শিথতে আরম্ভ করেন ও পজিটিভিষ্ট দর্শনের অফুগামী হয়ে ওঠেন। তৎকালীন নামকর। পজিটভিষ্টদের অনেকের সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠ সোহাদ্য ছিল। স্থার হেনরী কটন, যোগেলচন্দ্র ঘোষ মাঝে-মাঝে তার ভবানীপুরস্থ বাটীতেও আসা-যাওয়া করতেন। উনবিংশ শতান্দীর শেষ দিকে তালতলাতে বাঙালী পজিটভিইদের যে ক্লাব ছিল, কুফনাথ তারও একজন উৎসাহী সদস্য ছিলেন \*(৪)। অক্যান্ত সদস্যের মধ্যে প্রধান ছিলেন যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, উমেশচন্দ্র বন্দ্রোপাধ্যায় (W. C. Bonnerjee), রুঞ্কমল ভট্টাচার্য প্রমুখ ব্যক্তি। এঁদের সকলের সঙ্গেই রুঞ্জনাথের ঘনিষ্ঠ আত্মিক সংযোগ ছিল। তংকালে আর একজন নামকর। পজিটিভিষ্ট ছিলেন স্থার রমেশচন্দ্র মিত্র। তাঁর সঙ্গেও কৃষ্ণনাথের ঘনিষ্ঠত। ছিল। কৃষ্ণনাথ ভাল সেতার বাজাতে পারতেন। সেই বাজনা ভনতে রমেশচন্দ্র প্রায়ই তার বাড়ীতে আসতেন\*(৫)। এইভাবে ঘরে-বাইরে পজিটিভিজমের সংস্পর্শে

<sup>\*(\*)</sup> G. P. Pillai: Representative Indians (London, 1897, p. 34).

<sup>\* (</sup>৪) ''আর্য্যাবর্ত্ত'' পত্রিকার জাবাচ, ১৩১৯ সংখ্যার প্রকাশিত বিপিন বিছারী অংশ্যের রচনা ত্রষ্টবা।

<sup>\* (</sup>e) মতিলাল গাকুলীর অপ্রকাশিত ''শ্বতি-কথা" থেকে গৃহীত।

### জাতীর আন্দোলনে নতীশচন্ত মুখোপাধ্যায়

8

সভীশচন্দ্রের বাদ্য ও বৌবন অভিবাহিত হয়। সভীশচন্দ্রের জীবন ও বৌবন বিশ্লেষণে পজিটিভিজমের দান প্রত্যক্ষ ও প্রোক্ষন#(৬)।

#### 11 0 11

সতীশচন্দ্রের বাল্যজীবন ভবানীপুরস্থিত সাউথ সাবার্বন স্থলের সঙ্গে স্থজড়িত। আওতোষ মুখোপাধ্যায় এই বিছালয়ে তাঁর সহপাঠী ছিলেন (১৮৭৫-৭৯)। তাঁদের এই বাল্য বন্ধত্ব আজীবন অক্সন্ন ছিল। ১৮৭৯ সনে উভয়েই উক্ত বিভালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে এফ -এ ক্লাসে ভতি হন। নরেন্দ্রনাথ দত্ত-ও (ভাবী यांगी वित्वकानमः) উक्त कल्लाब्ब किष्ट्रानिन जाँगित मश्लाठी छिलान। পরে ম্যালেরিয়ার প্রকোপে শরীর বিশেষ খারাপ হলে তিনি জেনার্যাল অ্যাদেমব্লিজ ইন্ষ্টিটিউশনে (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজে) ট্র্যান্সফার নেন ও উক্ত কলেজ থেকে ১৮৮১ সনে এফ, এ, পরীক্ষায় পাশ করেন। ঐ কলেজে এজেন্দ্রনাথ শীল নরেন্দ্রনাথের এক শ্রেণী উচুতে পড়তেন \*(१)। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়াকালীন নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে সতীশচন্দ্রের যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তা ভবিষ্যতে আরও দৃঢ়তর হয়। নরেন্দ্রনাথের বন্ধ হিসাবে সতীশচন্দ্রও ছাত্রাবস্থাতেই ব্রক্তেনাথের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। ১৮৮৪ সনে সতীশচক্র ক্বতিত্বের সঙ্গে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বি, এ,-তে তিনি বি, কোর্স ( বর্তমানকালের বি, এম, সি-কোর্সের অনেকটা অমুরূপ কোর্স্ ) নিয়েছিলেন। পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে "অ্যানটিমি" ছিল অশুতম। শারীরিক অস্কৃতাবশত তাঁর এম,

 <sup>(</sup>৩) এই অসলে হরিদান মুখোণাধ্যারের "বাঙালী চিন্তার অগান্ত কং"
 (আনন্দবালার প্রিকা, দোলসংখ্যা, ১৩৬৪) প্রথক জ্ঞান্তর।

<sup>\* (1)</sup> B. N. Datta: Swami Vivekananda (Cal, 1954, p. 153).

এ, পরীকা দিতে এক বংসর বিশ্ব হয়। ১৮৮৬ সনে ভিনি ইংরেজীভে এম, এ, পাল করেন। প্রেসিডেক্সা কলেজে পড়াকালীন তিনি বে সকল শিক্ষকের নিকট সংস্পর্শে আসেন, তাঁদের মধ্যে অঙ্কলান্তের অধ্যাপক টমাস বৃথ ও প্রধ্যাত ভাষাতত্ত্বিদ্ চার্লস্ টনির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে বি, এ, পালের পর বিশ্ববিভালয় থেকে বৃত্তি দিয়ে সতীশচন্ত্রকে বিলাতে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু পিতার অনিচ্ছায় তা শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হয়নি।

#### 11 8 11

দতীশচন্দ্রের ছাত্রাবস্থায় বাংলাদেশের উপর দিয়ে নানা চিস্তা-তর<del>্</del> প্রবাহিত হতে থাকে। এই ভাঙা-গড়ার এক বিশেষ লক্ষণ আমরা নেখতে পাই সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠায় (১৮৭৮) ও নানারুপ সমাজ-সংস্কারমূলক প্রচেষ্টায়। দ্বিতীয় লক্ষণীয় চিস্তার ধারা আমরা দেখতে পাই সাহিত্য ক্ষেত্রে—বিষ্কিমচন্দ্র চটোপাধ্যায় যার অক্ততম প্রধানতম প্রবর্তক। তৃতীয় ধারা হলো জাতীয় ভাবের ক্ষুরণ ও বিকাশ। নবগোপাল প্রতিষ্ঠিত হিন্দুমেলার আবহাওয়ায় (১৮৬৭-৮০) জাতীয় ভাবের উন্মেষ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জাতীয় সংগীত রচনা, জাতীয় নাট্টাভিনয় সেই নবচেতনার মূলে বারিসিঞ্চন করে। জাতীয় ভাবের উন্মেষের দঙ্গে দঙ্গে রাষ্ট্রিক চেতনাও ক্রমশ পরিপুষ্ট হতে থাকে। দনে প্রতিষ্ঠিত হয় "স্ট্রভেন্টদ অ্যাদোসিয়েদন" ও পর বংদর "ভারত-সভা"—যার প্রাণম্বরূপ ছিলেন স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। চতুর্থ লক্ষণীয় চিস্তাধারা হলে। নব্য হিন্দুধর্মের গোড়াপত্তন—যার মর্মমূলে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন খ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। ব্রাহ্ম সমাজের উগ্র ও অতিরিক্ত মাত্রায় পাশ্চাত্য-ঘেষা সমাজ-দর্শন গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক অথচ আবার রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের গতামগতিক পথও মাড়াতে প্রস্তুত নয়—এমন লোক গত শতাব্দীর অষ্টম ও নবম দশকে বাংলা দেশে ছিল বন্থসংখ্যক। রামক্লফের জীবন ও বাণীর আবেদন ছিল মূলত এই ধরণের লোকের কাছে। তৎকালে যে সকল শিক্ষিত যুবক তাঁর প্রতি আকৃষ্ট ও অমুরক্ত হয়েছিলেন, যেমন নরেন্দ্রনাথ ( বিবেকানন্দ ), কালীপ্রসাদ (অভেদানন্দ) বাথাল (ব্রহ্মানন্দ), শরৎ (সারদানন্দ) ইত্যাদি,—তাঁরা কেহই রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন উদার মতাবলম্বী নবোখিত ইংরেদ্ধী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অহুগামিগণকে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে বিবেচনা করলে নেহাৎ ভূল করা হবে। রামক্নঞ্চের সমাজ-দর্শনে মান্নধের ব্যক্তিত্বের মহিমা যেভাবে উচ্চারিত হয়েছে, তার তুলনা ধর্মের ইতিহাসে বিরল। "যত মত, তত পথ" দর্শনে রামকৃষ্ণ ধর্মক্ষত্রে সজ্ঞান বহুত্বনিষ্ঠা প্রচার করেছেন, আর ঘোষণা করেছেন মামুষের ব্যক্তিষের জয়গান \* (৮)। সতীশচন্দ্রের কৈশোর ও যৌবন বিশ্লেষণে এই দকল বকমারি শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত উল্লেখযোগ্য।

#### 11 0 11

১৮৮৩ সনের তুইটি ঘটনা সতীশচন্দ্রের জীবনে স্মরণীয়। এর একটি হলো ঐ বংসরে স্করেন্দ্রনাথের কারাবরণ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত ছাত্র-আন্দোলনে তার সক্রিয় অংশগ্রহণ। আর দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো পণ্ডিত শশধর তর্কচ্ডামণি প্রদত্ত হিন্দুর ষড়দর্শন বিষয়ক বক্তৃতামালা। বিষয়করের পৌরহিত্যে কলিকাতার অ্যালবার্ট হলে হিন্দু ষড়দর্শন নিয়ে

<sup># (</sup>৮) পরিশিষ্টে সনিবিপ্ত "উনিশ শতকে বাংলার সমন্বর সাধনা" প্রবন্ধে এই প্রসন্তের বিভ্ত আলোচনা পাওয়া বাবে।

তিনি যে ধারাবাহিক বক্তৃতা প্রদান করেন, তা তৎকালীন যুবসমাজের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে \* (১)। সতীশচন্দ্র নিয়মিত ঐ বক্ততা প্রবণ করতে যেতেন ও পরে নরেন্দ্রনাথ প্রমুথ বন্ধুর সঙ্গে নানান্ধণ আলোচনা করতেন। সতীশচন্দ্র প্রথম জীবনে পজিটিভিষ্ট অর্থাৎ নিরীশ্ববাদী ছিলেন ও মানবসেবার আদর্শকেই জীবনের পরম ধর্ম বলে গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৮৩-৮৪ সনে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে রামক্লফদেবকে নিয়ে আলোচনাদি হ'লেও তখনও সতীশচন্দ্রের জীবনে পজিটিভিজমের প্রভাব অক্ষন্ন ছিল। আর বোধ করি এই কারণেই তাঁর সে সময় রামক্লফের নিকট দীক্ষা গ্রহণের কোন ব্যাকুলতা ছিল না। তবে ধীরে ধীরে লোকচক্ষর অস্তরালে সতীশচন্দ্রের মানসে যে পরিবর্তন আসতে স্থক করে তাও এই প্রসঙ্গে আবার লক্ষণীয়। ১৮৮৫-৮৬ সনে এই পরিবর্তন বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রত্যক্ষদর্শী ৺মতিলাল গান্থলী তার অপ্রকাশিত "ম্বৃতি-কথায়" লিথেছেন: "সাধু সন্ন্যাসী ভক্ত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাঁহাদের সহিত সেব্দমামা ( সতীশচন্দ্র ) দেখা করিতেন এবং ধর্মবিষয়ে আলোচনা করিতেন। ..... পরমহংসদেবের গলায় যথন ক্যান্সার হয় এবং তিনি বাগবাজার এীযুক্ত হরিবল্লভ বস্থার বাটিতে ছিলেন, তখন একদিন পরমহংসদেব কেমন আছেন তাহা জানিবার জন্ম সেজমামা ঐ বাটিতে গিয়াছিলেন এবং আমিও সঙ্গে গিয়াছিলাম আমার মনে হয়। ইহার অল্পদিন পরে পরমহংসদেব দেহত্যাগ করেন। অনেকদিন ধরিয়া প্রতি বৎসর প্রমহংসদেবের তিরোভাব উৎসব দেখিতে দক্ষিণেশ্বরে সেজমামা গিয়াছিলেন। আমিও প্রত্যেক বার তাঁহার সহিত যাইতাম।

<sup>\* (</sup>৯) Contemporary Indian Philosophy গ্রন্থে ( লওন, ১৯৩৬ ) সন্ধিবিষ্ট শামী অভেদানন্দের আত্মনীবনী মন্তব্য ।

পরমহংসদেবের অনেক শিশ্বের সহিত সেজমামার বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে জানা ছিল।" এই উদ্ধৃতি থেকে বুঝা যায় যে পরমহংসদেব কেমন আছেন তা জানবার জন্মই সতীশচক্র বাগবাজারের বাটি পর্যন্ত গিয়েছিলেন; কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের চাক্ষ্য দর্শন লাভ করলেন কিনা এ বিষয়ে মতিবারু নীরব বা অস্পষ্ট। সতীশচক্রের ছাত্র ও সেবক কৃষ্ণদাস ( যিনি এক সময় মহাত্মা গান্ধীর প্রাইভেট সেকেটারী ছিলেন ও যিনি Seven Months with Mahatma Gandhi পৃত্তক লেখেন) বলেন যে, সতীশবারু রামকৃষ্ণদেবকে কখনো দেখেন নি এবং এজন্ম পরে সতীশবারু বছবার কৃষ্ণদাস প্রম্থ প্রিয় ছাত্রের নিকট এই মর্মে তৃংখ প্রকাশও করেছেন। বিভিন্নস্ত্রে অন্নসন্ধানের ফলে এবিষয়ে আমাদের ধারণাও অন্তর্মণ। তবে রামকৃষ্ণদেবের শিশ্ববর্গের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই সতীশচক্রের যে ঘনিষ্ঠতা ছিল তা স্থবিদিত।

পরমহংসদেবের দেহাবসানের পর ১৮৮৬ সনের শেষাশেষি তাঁর তরুণ শিশ্বগণ বরাহনগরে মঠ স্থাপন করলে সতীশচন্দ্র মাঝে মাঝে দেখানে যেতেন ও ধর্ম-বিষয়ে আলোচনাদি করতেন। বরাহনগর মঠের পর আলামবাজারে মঠ স্থাপিত হয় ১৮৯১ সনের শেষভাগে। আলামবাজার মঠেও সতীশচন্দ্রের গমনাগমন ছিল। প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা ৺মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন "১৮৯১ সালে ইনি (সতীশচন্দ্র) হাইকোর্টে ওকালতি করিতেন এবং শনিবার ও রবিবার এমনকি অন্ত দিনেও বিশেষ কার্য না থাকিলে আদালতের কাপড় পড়িয়াই অর্থাৎ চোগা চাপকান পরিয়াই আলামবাজারের মঠে চলিয়া আসিতেন। প্রায় ছই বংসর তিনি সর্বদাই আলামবাজারের মঠে যাতায়াত করিতেন। করেক বংসর পর তিনি

'Dawn' নামক মাসিক পত্ৰ বাহির করিলেন এবং তদৰ্ধি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের সহিত আর বিশেষ কিছু সংশ্রব রাখিতেন না"\*(১০)।

#### 11 9 11

এম, এ, পরীক্ষার উত্তীর্ণ হবার পর (১৮৮৬) সতীশচন্দ্র অব কিছুদিন মেট্রোপলিটান ইনৃষ্টিটিউশনে শিক্ষকতা করেন। স্বয়ং বিভাসাগর মহাশয় তাঁকে এ চাকুরীতে নিয়োগপত্র দেন (১৮৮৭)। এই সময় সতীশচন্দ্র শশীভ্ষণ নামে তাঁর এক বন্ধুর বাড়ীতে গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে থাকতেন। অতঃপর বাল্যবন্ধু ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের আমন্ত্রণে তিনি বহরমপুর কলেজে ( পরবর্তী ক্লফনাথ কলেজে ) ইতিহাস ও অর্থনীতি বিভাগে অধ্যাপনায় বতী হন। তথন উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। অল্প কয়েকমাস থাকার পরই তিনি পিতার একান্ত ইচ্ছায় ও পিতৃবন্ধ স্থার রমেশচন্দ্র মিত্রের নির্দেশে ওকালতি পরীক্ষার জন্ম কলিকাতায় চলে আসেন (১৮৮৮ সনের প্রথম দিকে)। এই সময় তিনি মাতাপিতার সঙ্গে ভবানীপুরস্থ বাটীতে বাস করতেন। ১৮৮৭ সনের কাছাকাছি তাঁর পিতা ২৬নং পদ্মপুকুর রোডে ভাড়াটিয়া বাটতে বাস করতেন; কিন্তু অল্পকিছদিন পরেই উহার সন্নিকটে জায়গা কিনে তিনি নিজ বাটি তৈরীর পর সেখানে চলে যান। এই নতন বাড়ীর ঠিকানা ছিল ৪৯ নং চক্রবেড়িয়া বোড নর্থ, কলিকাতা। ওকালতি পড়ার সময় (১৮৮৮-৯০) সতীশচন্দ্র আইন সংক্রান্ত বিষয়গুলি ভার রমেশচন্দ্রের কাছে মাঝে মাঝে রঝে নিতেন। তিনি কালীকৃষ্ণ সেন মহাশয়ের নিকট তিন বছর শিক্ষানবীশি

<sup>\* (&</sup>gt;•) मह्म्माथ पछ धनीठ "वीमर वित्वकानम वामिकोत कोवत्मत चंछनावनी", विजीत कान (>>२), गृ: 89-8>) बहेरा ।

করবার পর জজদের নিকট পরীক্ষায় উত্তার্গ হয়ে ৫০০ টাকা জমা দিয়ে হাইকোটের উকিল হন। ১৮৯০ সনে তিনি বি, এল, ডিগ্রীপ্রাপ্ত হন। ৬মতিলাল গাঙ্গুলী লিখেছেন যে, ওকালতী পরীক্ষার পর সতীশচন্দ্র একদিন আলিপুর চিড়িয়াখানায় বন্ধুদের ভোজে আপ্যায়িত করেন। ওখানকার স্থপারিণ্টেনডেণ্ট তাঁর সেজমামার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। উক্ত ভোজে ব্রজেক্সনাথ শীলও উপস্থিত ছিলেন।

এর পর প্রায় তিন বছর সতীশচন্দ্র হাইকোর্টে ওকালতি করেন (১৮৯০-৯২)। এই তরুণ উকিলের কর্মদক্ষতার পরিচয় পেয়ে তংকালীন হাইকোটে র শ্রেষ্ঠ উকিল রাসবিহারী ঘোষ বিশেষ প্রীত হন এবং নিজ বাটিতে পুত্রতুলা সতীশচন্দ্রকে আমন্ত্রণ করে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন। আইনবাবসায় তাঁর বিশিষ্ট বন্ধদের মধ্যে একজন ছিলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও আর একজন ছিলেন হেমেন্দ্রনাথ মিত্র ( যিনি পরে পাবলিক প্রসিকিউটার হয়েছিলেন )। আইন ব্যবসায় সতীশচন্দ্র মাত্র তিন বছরের মধ্যেই বিশেষ স্থনাম অর্জন করেন। কিন্তু এমন সময় একদা একটি তিক্ত অভিজ্ঞতা হওয়ায় তিনি হঠাং আইন-ব্যবসা চিরতরে বর্জন করেন। এ বিষয়ে নানা মহল থেকে নানারপ গল্প শুনেছি। তাঁর ভাগিনেয় ৺মতিলাল গান্ধলী লিখেছেন যে, একজন খুনে আসামীকে সতীশচক্র আপিলে খালাস করেন। পরে অমুসন্ধানের ফলে জানতে পারলেন যে সেই ব্যক্তি বাস্তবিকই দোষী ছিল। এই তিক্ত অভিজ্ঞতা তার মনে তার আলোডন স্বৃষ্টি করে। যে-ব্যবসায় এরূপ দোষীকেও নির্দোষ বলে দেখানো যায় ও যে-ব্যবসায় পরিপূর্ণ সত্যনিষ্ঠা বজায় রাখা কঠিন, সেই ব্যবসায় অর্থোপার্জনে কোনক্রমেই নিজ আত্মার কল্যাণ সাধন হয় না,—এইভাবে গভীর চিস্তার পর তিনি ওকালতি বৃত্তি চিরদিনের মত পরিত্যাগ করেন

(১৮৯২) ও শিক্ষকতার জীবনই আবার পূর্ণোছমে গ্রহণ করেন। এখানেই তার জীবনের প্রথম অধ্যায়ের সীমারেখা টানা চলে।

#### 11 9 11

আচার্য সতীশচন্দ্রের জীবনেতিহাসে দ্বিতীয় পর্ব স্থক্ষ হয় ১৮৯৩ সন থেকে। এই পর্বের মেয়াদ চলেছিল প্রায় বিশ বছর ধরে ১৯১৩ সন পর্যস্ত। এই যুগটা তার জীবনের সর্বাপেক্ষা কর্মবহুল ও গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

ওকালতি বর্জনের পর সতীশচন্দ্র শিক্ষকতার আদর্শই জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন। শিক্ষকতার মধ্যেই তিনি সন্ধান পান তাঁর আত্মার স্বতঃফুর্ত সাড়া। এই সময় কলিকাতার বিত্তশালী ও প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের পরিবারে তিনি গৃহশিক্ষকতা করতে থাকেন। প্রত্যক্ষদর্শী ৺মতিলাল গাঙ্গুলী লিখেছেন: "কোন ছাত্রকে তাহার বাটিতে গিয়া তিনি পড়াইতেন, কেহ তাঁহার বাসায় আসিয়া পড়িয়া যাইত এবং কাহাকেও কাহাকেও নিজের বাসায় রাখিয়া সেখানে তাহাদের পড়াইতেন।" শিক্ষক হিদাবে সতীশবাবুর স্থনাম এমনভাবে ছড়িয়েছিল যে তৎকালে কলিকাতার সম্ভ্রাস্ত লোকেরা অনেকেই বেশী বেতনে সতীশবাবুর কাছে নিজ পুত্রদের শিক্ষা দেবার জন্ম আগ্রহারিত থাকতেন। এর একটা কারণ হলো এই যে, ইতিপূর্বেই তার হাতে কয়েকজন বিশেষ ক্বতী ছাত্র শিক্ষা লাভ করে যথেষ্ট পরিমাণে উপক্বত হয়। সতীশবাব ওকালতি পড়বার উদ্দেশ্যে বহরমপুর থেকে কলিকাতায় আদার পর তার ভাগে মতিলাল গাপুলী ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়ের বিছাশিক্ষার ভার স্বহন্তে গ্রহণ করেন (১৮৮৮)। এই সময় তিনি আবও কয়েকজন ছাত্রের দায়িত্ব

গ্রাহণ করেন। মতিলালবাবু সেজমামার (সতীশচন্দ্রের) কথাপ্রসঙ্গে লিখেছেন: "তাঁহার সহিত আমার জীবন অনেক রকমে জড়িত এবং তাঁহার প্রভাব আমার উপর অতিবিক্তভাবে পড়িয়াছে। বিভাশিকা, ধর্মশিকা ও নীতিশিকা তিনি যাহা আমাকে দিয়াছেন এবং তাঁহার চরিত্র ও জীবন আমাকে যেরূপভাবে প্রভাবিত করিয়াছে অপর কোন লোকের সঙ্গ দেরপ করে নাই। দাদামহাশয়, দিদিমা ও মাতার শিক্ষা আমার বাল্যে ও যৌবনে পর্যবসিত ছিল। কিন্তু নেজমামার সঙ্গ আমার বুদ্ধ বয়স পর্যন্ত ঘটিয়াছে, এবং তাহা অভি ঘনিষ্ঠভাবেই ঘটিয়াছে। অতএব আমার সমস্ত জীবনের প্রত্যেক পদে পদেই সেজমামার প্রভাব কার্য করিয়াছে।" সতীশবাবুর প্রথম দিককার বিশেষ ক্বতী ছাত্রদের মধ্যে প্রথমেই কিরণ চক্র দে'র নামোল্লেখ করা প্রয়োজন। কিরণ দে মেটোপলিটান ইন্ষ্টিটিউশন থেকে ১৮৮৬ সনে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হন ও যথাসময়ে এফ. এ. পরীক্ষায়ও প্রথম স্থান দখল করেন। বি. এ. পডাকালীন তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র ছিলেন। ১৮৯০ সনে ইংরেজী, অন্ধ ও পদার্থ-বিভায় তিনি প্রথম শ্রেণীতে অনার্স পাশ করেন ও শেষোক্ত তুই বিষয়ে আবার প্রথম হন \* (১১)। কিরণ দে বি, এ, পাশ করলে সতীশচন্দ্র তাঁকে বন্দীপুর গ্রামের জমিদার নীলমণি মিত্র মহাশন্ত্রের কন্সার সঙ্গে বৈবাহিক স্তুরে আবদ্ধ করেন ও এইভাবে তাঁর বিলাত গমনের উপযুক্ত অর্থেরও সংস্থান করে দেন। ১৮৯০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে কিরণচন্দ্র বিলাতে রওনা হন। সেখানে তিনি ত্' বছর অধায়ন করেন ও ১৮৯২ সনের আই, সি, এদ পরীক্ষায় উনবিংশ স্থান লাভ করেন। ঐ বৎসরের

<sup>\* (</sup>১১) "দি ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি ম্যাসাজিন," এখন খণ্ড, মার্চ, ১৮৯৪, পুঃ ৪০ জ্বস্তুরা।

শেষাশেষি তিনি বাংলায় ক্ষিরে এনে সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করেন ও ভবিস্ততে চট্টগ্রামে ডিভিশাস্থাল কমিশনারের পদে উন্নীত হন।

কিরণ দে-র সহপাঠী জ্যোতিভূষণ ভার্ড়ীও সতীশচন্দ্রের আর একজন বিশেষ কৃতী ছাত্র। তিনি পরবর্তীকালে কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজে অধ্যক্ষ পদ লাভ করেন ও বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণামূলক অনেকগুলি রচনা সতীশচন্দ্র সম্পাদিত 'ছন' পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

ওকালতি-জীবন স্থক্ষ করবার পরেও অবসর সময়ে (১৮৯০-৯২) সতীশচন্দ্র কোনও কোনও ছাত্রকে পড়াতেন। এই সময় তাঁর হাতে অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবন গঠিত হয়। ১৮৯০-৯১ প্রেসিভেন্দী কলেজে বি, এ, পড়াকালীন তিনি সতীশবাবুর ছারা. বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। বি, এ, অনার্স পরীক্ষায় ইংরেজী ও ইতিহাসে তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন ও তৎপর ভারত সরকারের বুত্তি লাভ করে কেম্বিজ বিশ্ববিত্যালয়ে 'হিদ্টোগ্নিকাল্ ট্রাইপোদের' ছাত্র হিসাবে গমন করেন। বিলাতে থাকাকালীন তিনি আই, সি, এদ পরীক্ষার জন্ম তৈরী হতে থাকেন। উক্ত পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান দখল করেন ও ইংরেজীতে প্রায় শতকরা ৮৫ নম্বর পান। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পরে তিনি যুক্ত প্রদেশে গভর্ণমেণ্টের প্রধান সেকেটারী হন, পরে ভাইসরয়ের একজিকিউটিব কাউন্সিলের বাণিজ্ঞ্য সদক্তের পদ লাভ করেন ও আরও পরে বিলাতে হাই কমিশনারের পদে উন্নীত হন। তার ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ক বহু প্রবন্ধ সতীশচন্দ্র 'ডন' পত্রিকার প্রকাশও করেছিলেন। অতুলচন্দ্র ১৯৪৫-৪৬ সনে কিছুদিনের জন্ত ভারতে আগমন করলে আচার্য সভীশচন্ত্রের সঙ্গে কাশীতে দেখা. করেন ও তার গুরুর প্রতি আস্তরিক ক্বতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এরপর বিশাতে প্রত্যাবর্তন করেও তিনি সতীশবাব্র কাছে মাঝে মাঝে স্থদীর্ঘ পত্রালাপ চালাতেন। এই তথ্যটি সতীশচন্দ্রের স্থদেশীযুগের ছাত্র সতীশচন্দ্র গুহ ও কৃষ্ণদাস সিংহ রায়ের মুথে অনেকবারই শুনেছি\* (১২)।

সতীণচন্দ্র এই সকল ছাত্রের জীবন ও চরিত্র গঠন করবার জন্ম কি কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করেছেন, তা একালের অনেকেই অবগত নন। সতীশচন্দ্র তাঁর ছাত্রদিগকে শুধু বিতাশিক্ষাই দিতেন না—তাঁদের ধর্ম-শিক্ষা ও চরিত্রগঠনের দিকেও বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। উপদেশের চেয়ে দ্রাস্ত বেশী কার্যকরী। ব্যক্তিগত সান্নিধ্য ছাড়া শিক্ষকের পক্ষে ছাত্রের জীবন স্বষ্ঠভাবে ও পরিপূর্ণ-ভাবে গঠন করা কখনো সম্ভব নয়। তাই সতীশচন্দ্র তাঁর ছাত্রদের যথাসম্ভব কাছে রেখে শিক্ষা দিতেন ও ছাত্রদের প্রায়ই বাসায় নিমন্ত্রণ করে থাওয়াতেন। অবসর সময়ে ছাত্রদের নিয়ে মাঝে-মাঝে কলিকাতার বাইরে গ্রামাঞ্চলে বা অন্তত্ত বেড়াতেও যেতেন। শ্রীযুত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় বলেন যে ১৮৯১ সনে যখন অতুলচন্দ্র চ্যাটার্জী প্রেসিডেন্সী কলেজে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, তথন সতীশবাবু অতুলচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে রাধাকুমুদ মুখাজীর পৈতৃক বাসভূমি আমদপুর গ্রামে ( বর্তমান ইষ্টার্ণ বেলওয়ের মেমারি ষ্টেশন থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত গ্রামে) গিয়েছিলেন হুর্গাপূজা দেখবার জন্ম। তথন রাধাকুমুদ বাবুর বয়স মাত্র সাত বংসর। ঐ স্থানেই সতীশচন্দ্রকে তিনি প্রথম দর্শন করেন ও তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আরুষ্ট হন।

ওকালতি ছাড়ার পর শিক্ষকতাই সতীশচন্দ্রের জীবনে প্রধান ব্রত হয়ে দাঁড়ায়। এই সময় তিনি স্থার রমেশচন্দ্র মিত্রের পুত্রদের ও

<sup>\*(&</sup>gt;२) वाष्ट्रभूत विश्वविद्यानत थ्येटक त्मध्यक्तित निष्ठ The Origins of the National Education Movement अन्य मिन्निष्ठ 'मञ्ज्ञेमहास्मत कीवनकथा' अहे समास्म सहेवा।

আলিপুরের উকিল আশু বিশাস মহাশয়ের পুত্রদের শিক্ষাভার গ্রহণ করেন। একালের প্রথাত চাকচন্দ্র বিশাস মহাশয় সতীশবাব্র হাতেগড়া ছাত্র।

এই সময়কার সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা সতীশচন্দ্রের পক্ষে প্রভূপাদ শ্রীশ্রীবিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর সানিধালাত। বাল্যে ও প্রথম যৌবনে সতীশচন্দ্র ভগবং-বিশাসী ছিলেন না; কিন্তু শীঘ্রই তার অন্তরলোকের পরিবর্তন হতে থাকে। কলেজে পড়াকালীন নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ ) প্রমুথ বন্ধুর মুথে এীত্রীরামকুফদেবের গুণগান শুনলেও দীক্ষা-গ্রহণের কোন ব্যাকুলতা তখনও তাঁর মনে জাগ্রত হয়নি। এভাবে কয়েক বছর অতিবাহিত হবার পর একদিন হঠাৎ তিনি যেন ভিতর থেকে ভনতে পান—"ভগবান আছেন।" নিজের মনের অবস্থা অন্তবঙ্গ বন্ধু মহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে ('রামক্বফ্ণ-কথামৃত' লেখক) খুলে বলতেই মহেন্দ্রনাথ বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে একেবারে মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীটে (উত্তর কলিকাতায়) শ্রীশ্রীবিজয়ক্বফ গোস্বামীর কাছে উপস্থিত হন। গোস্বামীকে দেখা মাত্র সতীশচক্র তার প্রতি আরুষ্ট হন ও সন্ধ্যার পর কীর্তনাদি অনেকক্ষণ শ্রবণ করে বেশী রাতে ভবানীপুরের বাসায় প্রত্যাবর্তন করেন। এই ঘটনার পর প্রায় ছই বংসর কাল গত হয়, কিন্তু সতীশচন্দ্র আর দ্বিতীয়বার গোঁসাইয়ের দর্শনলাভে অগ্রসর হন নি।

১৮৯৩ সনের সেপ্টেম্বর মাস। একদিন রাত্রে প্রায় এগারোটার সময় সতীশচক্র বিছানায় শুতে চলেছেন। এমন সময় এক অপ্রত্যাশিত ও অভাবনীয় ঘটনা ঘটে। মনোরঞ্জন গুহু ঠাকুরতা মহাত্মা বিজয় 'এখনও ত আমিই বলিতেছি যে উহা করিতে হইবে না, কেবল প্রারদ্ধ কর্মভোগ করিয়া যাও' "\* (১৪)।

দীক্ষা-গ্রহণের পর সতীশচন্দ্র বিবেকানন্দের পথ অন্থসরণ করে
সন্ধ্যাস ধর্ম অবলম্বনের সংকল্প গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁর গুরুদেব তাঁকে
সে পথে যেতে বারণ করেন এবং দেশের শিক্ষা-বিস্তার ও ছাত্রগঠনের
কাজে তাঁকে মনোনিবেশ করতে আদেশ দেন। সতীশচন্দ্র সে
আদেশ সানন্দে শিরোধার্য করেন ও সমস্ত জীবন শিক্ষাব্রতকেই জীবনের
পরম ধর্ম হিসাবে বরণ করেন।

দীক্ষার পর সতীশচন্দ্র প্রায় পাঁচ বছর ভবানীপুরস্থ সাউথ সাবারবন স্থলে শিক্ষকতা করেন। এই সময় তিনি "A Guide to Rowe's Hints, Bain's Grammar Etc" নামে প্রশ্নোত্তরের আকারে প্রবেশিকা ছাত্রদের উপযুক্ত একথানি উৎকৃষ্ট পাঠাপুন্তক লেখেন। এর প্রথম তিন সংস্করণ ৫৮ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট থেকে এস্, সি, আডি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ছাত্রসমাজে এই বইয়ের চাহিদা এত বেড়েছিল যে ১৯০৪ সনের মধ্যেই এর সপ্তম সংস্করণ বের হয়। চতুর্থ সংস্করণ ১৮৯৭ সনে ছাপা হয় ও সেইসময় এর প্রকাশক ছিলেন ৬৪ নং অথিল মিস্ত্রী লেনের কেদারনাথ বস্থ। এই সময় পর্যস্তও এই বইয়ের সর্বস্বত্ব সতীশবাবুর ছিল এবং ঐ চতুর্থ সংস্করণ থেকে তিনি প্রায় ৬০০০ টাকা পেয়েছিলেন। ১৮৯৯ সনের মে মাসে ঐ বইয়ের পঞ্চম সংস্করণ বের করবার সময় সতীশচন্দ্র ঐ বইয়ের সর্বস্বত্ব এক হাজার টাকার বিনিময়ে কেদারনাথ বস্থকে বিক্রিকরে দেন।

<sup>\* (</sup>১৪) ৩•শে মে, ১৯৪• সনে কাশী থেকে হারাধন বন্দ্যোপাধাায়কে লিখিত সতীশচক্রের অপ্রকাশিত পত্রে এই সকল কথা বর্ণিত আছে।

সাউথ সাবারবন স্থলে শিক্ষকতা করা কালে (১৮৯৩-১৮৯৭)
সতীশচন্দ্র আাংলো-বেদিক স্থল নামে একটি উচ্চ ইংরেজী বিভালয়ও
স্থাপন করেছিলেন। অল্প কিছুদিন চালাবার পর তিনি তা বন্ধ
করে দেন।

সাউথ সাবারবন স্থলে চাকুরী করে সতীশচন্দ্র যে অর্থ পেতেন, কথিত আছে তা তিনি প্রথমে গুরুদ্রাতা মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার পরিবারকে মাসিক দান করতেন। পরে গোঁসাইয়ের নির্দেশে ঐ অর্থ নিজ মাতাকে দিতেন। কিন্তু সতীশবাব বেশী দিন অর্থোপার্জন করতে পারেন নি। কারণ ১৮৯৭ সনে তাঁর গুরুদেব তাকে আকাশবৃত্তি ব্রত পালন করবার আদেশ দেন। সতীশচন্দ্র ১৯৪০ সনের ৩০শে মে তাঁর ভাগ্নে হারাধনকে এক চিঠিতে এবিষয়টি পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছেন। সেই পত্রে তিনি লিখেছেন, "ভিনি (অর্থাং গুরুদের) আমাকে আকাশবৃত্তি দিয়া গেছেন ১৮৯৭ সনে। আকাশবৃত্তি মানে নিজে কিছুই উপার্জন করিতে পারিবে না, কাহারও নিকট কিছু কর্জ করিতে পারিবে না, কাহারও নিকট অভাব উপদ্বিত হইলে জানাইতে পারিবে না, কাহারও নিকট কিছু ভিক্ষা করিয়া লইতে পারিবে না, অথচ ভদ্রলোকের মত দোতালা বাটীতে চাকর বাকর রাথিয়া জীবন কাটাইতে হইবে। আমার উপর এইপ্রকার আকাশবৃত্তি ব্রত দিয়া গেছেন এবং ১৮৯৮ সনে যথন তিনি ৮পুরীতে যাইবার জন্ম কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যান, তথন তিনি পুনরায় আমাকে ঐ দব কথা নিভতে বলিয়া যান। ইহা হইতে বুঝিতে পারিবে আমার অবস্থা কিরূপ। আমি যেন দড়ি ধরিয়া আকাশে ঝুলিতেছি—I am suspended in mid-air, দড়িটা তিনি ধরিয়া আছেন সতা। কিন্তু সর্বাদাই ভয় পাছে দড়ি ছেড়ে পড়িয়া যাই। কারণ নিজের শক্তি নাই যে জোর

করিয়া দড়ি ধরিয়া থাকি। সে অবস্থা আমার নয়। কাজেই मर्तमारे ज्या ज्या जीवन कांठीरेट राम । जिन कथन कि करबन, कथन एि हिँ एिया পे एिया यो है। मर्तनाई ख्या। मर्तनाई अक्रेश ख्य থাকাতে আমার দৃষ্টি দর্বদাই তাঁহার প্রতি—তাঁহার রূপার প্রতি, তাঁহার দয়ার প্রতি। এইভাবে জীবন কাটাইতে হইতেছে। 1897-1940 এতদিন এই আকাশবুত্তির উপর দাঁড়াইয়া আছি বটে কিন্তু নিজের কোন শক্তি নাই। নিজের যদি শক্তি থাকিত তবে এত ভয় হইত না। আমি তাঁহাকে অহরহঃ ভয় করিয়া জীবন কাটাইতেছি বলিয়া নোধ হয় তিনি কুপাপরবশ হইয়া আমাকে থাইতে পরিতে দিতেছেন এবং একেলা অসহায় হইয়াও কোন রকমে দাঁড়াইয়া আছি। ....অমি নাম না করিয়াও আমার চিত্তকে বাধ্য হইয়া তাঁহার পাদপদ্মে লাগাইয়া রাখিতে হয়।" সতীশবাবুর যে কয়খানা পত্র আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি তার ভেতর ঐ একই স্থর বারে বারে উচ্চারিত হয়েছে। দীক্ষার পর থেকে তিনি এমনভাবে গুরুর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন ও ভগবংবিশ্বাস তার জীবনে এত জ্বলস্ত হয়ে ওঠে যে ঐ ধর্মবিশাসই তার সকল সামাজিক কাজকর্মকে প্রদীপ্ত ও অমুপ্রাণিত করে রাথে। শিশুস্থলভ সরলতা, দৃঢ় সত্যনিষ্ঠা, স্থতীত্র স্বদেশপ্রেম আর ঐকাস্তিক গুরুভক্তি তাঁর জীবনকে এক অপূর্ব স্বমায় মণ্ডিত করে তোলে। গৃহীর মতো আজীবন থেকেও সারা-জীবন তিনি সন্ন্যাসীর মতো কাটিয়েছেন ও বছজনের কল্যাণের কাজে निष्क्रिक नीतर निःश्यास में ११ निरम्भिन । धमन आणालाना. নাম্যশ-পরাত্ম্ব সুমাজ-দেবক ও দেশপ্রেমিক কালেভন্তে মামুষের মধ্যে দেখা যায়। বাহু আড়ম্বর অস্বীকার করে লোকভয়ের উধের্ব উঠে ভিনি যে আদর্শের উপাসনা সারা জীবন ধরে করেছেন তা যুগে যুগে

মাহ্নবের পূজা পাবে। অধ্যাত্ম সাধনার একনিষ্ঠ উপাসক হলেও কর্মই ছিল তাঁর কাছে ধর্ম, জ্ঞানই ছিল মুক্তির সোপান। ভক্তিকে স্বীকার করতে গিয়ে তিনি জ্ঞানকে অস্বীকার করেন নি, নীরব সাধনাকে মূল্য দিতে গিয়ে তিনি দেশের মঙ্গল বিশ্বত হন নি। দৃষ্টির সমগ্রতা তাঁর জীবনকে এক অনবভ্য মহিমায় মহিমাধিত করেছিল। তাঁর জীবনই ছিল তাঁর বাণী।

# দ্বিতীয় অশ্যায় 'ডন' পত্রিকা ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ

11 2 11

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইতিহাদে 'ডন' পত্রিকা এক গৌরবোজ্জল অধ্যায় রচনা করেছে। মাত্র যোল বছরের (১৮৯৭-১৯১৩ ) পরমায়ু নিয়ে এই পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করলেও দেশাত্মবোধের উদ্বোধনে ও নব নব চিস্তাধারা সঞ্চারণে 'ডন'-এর ক্লতিত্ব অনত্য-সাধারণ। আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্থতীব্র স্থদেশনিষ্ঠা ও স্ষ্টিশীল প্রতিভার এক প্রোজ্জল দুষ্টাস্ত হলো এই জাতীয়তাবাদী পত্রিকার স্কুষ্ঠ একাশ ও পরিচালনা\* (১)। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সন্ধীর্ণতা বা গোঁডামিকে প্রশ্রয় দেওয়া এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল না। ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে অন্ধ স্বদেশাহুরাগের মোহ থেকে মুক্ত করে সতীশচন্দ্র তাকে দাঁড করাতে চেয়েছিলেন এক উদার বিশ্বজনীন ভিত্তিতে। তাই অক্সাক্ত জাতির সাধনা ও সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সমান উৎসাহে এই পত্রিকায় আলোচিত হতে।। বিংশ শতকের স্চনায় বাংলার মনীয়া জাতীয়তাবাদ ও বিশ্বজনীনতার যে সামঞ্জ সাধনের প্রয়াদে ব্যাপ্ত ছিল, তার এক বিশ্বয়কর স্বাক্ষর মেলে এই পত্রিকায়।

১৮৯৭ সনের মার্চ থেকে ১৯১৩ সনের নবেম্বর পর্যস্ত 'ভন' পত্রিকা সতীশচন্দ্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এই যোল বছরের ভেতর

<sup>\* (</sup>১) এই প্রদক্ষের বিভ্ত আলোচনা লেখকদের The Origins of the National Education Movement ( কলিকাডা, ১৯৫৭ ) পুস্তকে পাওয়া বার।

কেবল সেপ্টেম্বর, ১৯০৪ থেকে জুলাই, ১৯০৬ পর্যন্ত 'জন' পত্রিকা হৈমাসিক হিসাবে প্রকাশিত হতো। এই স্বল্প-পরিসর সময়টুকু বাদ দিলে 'জন' ছিল আগাগোড়াই ইংরেজী মাসিক পত্রিকা। যোল বছরে 'জন'-এর প্রকাশসংখ্যার কালাম্বক্রমিক হিসাব নিয়ে প্রদন্ত হলো:

- ১। প্রথম খণ্ড (মার্চ, ১৮৯৭—ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৮)
- ২। দ্বিতীয় খণ্ড (মার্চ, ১৮৯৮—ডিসেম্বর, ১৮৯৮ এবং জুন-জুলাই, ১৮৯৯। জাহুয়ারী থেকে মে, ১৮৯৯ এই পাঁচ মাস পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ ছিল)।
- ৩। তৃতীয় খণ্ড ( আগষ্ট, ১৮৯৯—জুলাই, ১৯০০)
- ৪। চতুর্থ থণ্ড ( ৢ ১৯০০— ৢ ১৯০১)
- ৫। পঞ্ম খণ্ড ( " ১৯০১— " ১৯০২)
- ৬। ষষ্ঠ খণ্ড ( " ১৯০২— " ১৯০৩)
- ৭। সপ্তম খণ্ড ( " ১৯০৩— " ১৯০৪)

১৯০৪এর সেপ্টেম্বর থেকে ডন পত্রিকার নবপর্যায় স্ক্রন্থ হয়।
এই পর্যায়ে পত্রিকার নৃতন নাম হলো 'দি ডন'-এর বদলে 'দি ডন অ্যাণ্ড ডন সোসাইটিজ্ ম্যাগাজিন্' (সেপ্টেম্বর, ১৯০৪—নবেম্বর, ১৯১৩)

- ৮। প্রথম খণ্ড ( দেপ্টেম্বর, ১৯০৪—জুলাই, ১৯০৫)
- ৯। দ্বিতীয় খণ্ড ( " ১৯০৫— " ১৯০৬)
- ১০। তৃতীয় খণ্ড ( "১৯০৬—আগন্ত, ১৯০৭)
- ১১। চতুর্থ খণ্ড ( " ১৯০৭—অক্টোবর, ১৯০৮)

নবেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯০৭ এবং নবেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯০৮ এই চার মাস 'ডন' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ ছিল।

```
১২। পঞ্চম থণ্ড ( জাহ্মারী, ১৯০৯—ডিসেম্বর, ১৯০৯ )
১৩। ষষ্ঠ থণ্ড ( ,, ১৯১০— ,, ১৯১০ )
```

ভন পত্রিকার কার্যালয় এই ধোল বছরে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ছিল:

- ১। ৪৪নং ল্যান্সভাউন রোড, কলিকাতা ( মার্চ, ১৮৯৭—ডিসেম্বর, ১৮৯৮)
- ২। ৩নং পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা (জন. ১৮৯৯—কেব্রুয়ারী, ১৯০২)
- ৩। ৭৯নং পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা (মার্চ, ১৯০২—জুলাই, ১৯০৪)
- ৪। ২২নং শন্ধর ঘোষ লেন, কলিকাতা ( সেপ্টেম্বর, ১৯০৪—জুলাই, ১৯০৬)
- ৫। ১৯১।১নং বছবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ( দেন্টেম্বর, ১৯০৬—মে, ১৯০৭)
- ৬। ১৬৬নং বছবাজার খ্রীট, কলিকাতা (জুন, ১৯০৭—অক্টোবর, ১৯০৯)
- ৭। ১২নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ( নবেম্বর, ১৯০৯—এপ্রিল, ১৯১১ )

## । पारनः दिष्ठिःम् श्रींकं, कलिकांछा

(মে, ১৯১১—নবেম্বর, ১৯১৩)

স্বদেশী আন্দোলন বা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সঠিক মূল্যায়ন ও ইতিহাস রচনার পক্ষে 'ডন'-পত্রিকার এই ষোল থণ্ড এক অমূল্য সম্পদ্। বাংলাদেশের সরকারী কলেজগুলিতে এককালে ( জুলাই, ১৯০০—জুলাই ১৯০৪) এই পত্রিকা নিয়মিতভাবে রাথবার ব্যবস্থা ছিল। অক্সাক্ত সাধারণ পাঠাগারে ও গবেষণা পরিষদেও এই পত্রিকা সংরক্ষিত হতো। কিন্তু অফুসন্ধানের ফলে দেখা যায় যে, তৎকালের বছল প্রচারিত ও সম্বর্ধিত 'ডন' পত্রিকা একালে প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। এককালে 'ডন' পত্রিকার সম্পাদক সতীশচন্দ্র স্বয়ং ইম্পীরিয়্যাল লাইত্রেরীতে (অধুনা ফাশফাল লাইত্রেরীতে) 'ডন'-এর সম্পূর্ণ সেট্ উপহার দিয়েছিলেন। তৎকালীন লাইত্রেরীয়ান্ জন চ্যাপ্ম্যান্ স্বাক্ষরিত প্রাপ্তি স্বীকারও সতীশচন্দ্রের উদ্দেশ্তে প্রেরিত হয়েছিল। 'ডন' পত্রিকার ভূতপূর্ব ম্যানেজার ও বর্তমানে 'ইণ্ডিয়ানা' পত্রিকার সম্পাদক সতীশচন্দ্র গুহ ১০।৫।৪৮ তারিখে কাশী থেকে আমাদের এক পত্তে জানিয়েছিলেন: "Chapman স্বাক্ষরিত acknowledgement আমি দেখেছি।" কিন্তু হুৰ্ভাগ্যবশত বৰ্তমানে কলিকাতার স্থাশস্থাল লাইত্রেরীতেও মাত্র ত্ব-চারটি সংখ্যা ছাড়া 'ডন'-এর সমস্তই বিনষ্ট হয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিত্যালয়ের রেকটর ডাঃ ত্রিগুণা সেনের ঘরে ঐ পত্রিকার অনেকগুলি সংখ্যা এখনও রক্ষিত রয়েছে। সম্পূর্ণ সেট্ বর্তমানে কলিকাতার কোনো পাঠাগারে বা পরিষদে নেই—একমাত্র মনোহরপুকুর রোডে মিত্রদের বাগান বাড়ীতেই পাওয়া যায়। বছ অফুসন্ধান ও চেষ্টার ফলে বর্তমান লেথকদ্বয়ও সম্প্রতি 'ডন'-এর একটি প্রায় সম্পূর্ণ সেট সংগ্রহ করতে পেরেছে।

#### 11 2 11

১৮৯৭ সনে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু অজয়হন্ধি বন্দ্যোপাথ্যায় একত্র হয়ে 'ডন' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন\*(২)। ঐ পত্রিকা প্রকাশের আদি পর্বে আরও তৃইজন ব্যক্তি জড়িত ছিলেন। তাঁদের একজন হলেন রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (তংকালে বঙ্গবাসী কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক), আর একজন আলিপুর কোর্টের উকিল মন্মথনাথ পাল। অজয়হরি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম দিকে মাত্র কয়েক মাস এই পত্রিকার সঙ্গে সংগ্রিপ্ত ছিলেন, কারণ 'ডন' পত্রিকা স্থাপনের অল্পনি পরেই তিনি স্বামা বিবেকানন্দের নিকট শিশুত্ব গ্রহণ করে রামকৃষ্ণ-মিশনে যোগদান করেন। তদবধি ১৯১৩ সন পর্যন্ত সত্তীশচন্দ্রকেই 'ডন' পত্রিকার মূল দায়িত্ব বহন করতে হয়েছিল। স্থার রমেশচন্দ্র মিত্র আমৃত্যু (১৮৯৯ সন পর্যন্ত ) এই পত্রিকার জনৈক প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

#### 1 9 1

'ডন' পত্রিকার বিবর্তনে কয়েকটি বিশিষ্ট স্তর নির্দেশ কর। চলে। প্রথম স্তরে 'ডন' পত্রিকা ছিল 'ভাগবত চতুম্পার্টী'র ম্থপত্র

<sup>\*(</sup>২) অঙ্মহরি বন্দোপাধ্যায় পরে খামা বিবেকানন্দের নিকট সন্ত্যাস গ্রহণ করে রামকৃষ্ণ মিলনে খামা অরপানন্দ নামে পরিচিত হন ও 'প্রবৃদ্ধ ভারত' নামক ইংরেজী মাসিক পত্রিকা কিছুকাল সম্পাদন করেন। 'প্রবৃদ্ধ ভারত' পত্রিকার (১৮৯৫) প্রথম সম্পাদক রাজন আহার (মাজাজী) জুন, ১৮৯৮ সনে পরলোক গমন করলে ঐ পত্রিকা সম্পাদনের ভার খামা বিবেকানন্দের নির্দেশ অরপানন্দ গ্রহণ করেন ও ১৮৯৯ সনের মার্চ থেকে ১৯০৬এর জুন পর্বস্ত ঐ পত্রিকা স্বষ্ঠ ভাবে সম্পাদনা করেন। ২৭শে জুন, ১৯০৬ সালে তাঁর মৃত্যু হর। এই প্রসঙ্গে খামা সারদানন্দ রচিত "খামা অরপানন্দ" শীর্ষক আলোচনাটি (প্রবাসী, ফাল্কন, ১৩১৬) প্রস্তব্য।

(মার্চ, ১৮৯৭—জুলাই, ১৯০৪)। ১৮৯৫ সনে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত 'ভাগবত চতুপাঠী' ছিল সতীশচন্দ্রের গঠনমূলক স্বদেশসেবার প্রথম উল্লেখযোগ্য কীর্তি। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র, দর্শন ও সাহিত্য শিক্ষা-দানের নিমিত্ত এই টোল বা চতুপাঠী স্থাপিত হয়। শাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্গে ব্যবহারিক বা কারিগরী শিক্ষাদানেরও আদর্শ চতুপাঠীর লক্ষ্যের মধ্যে স্থান পেয়েছিল। এই চতুপাঠী ছিল অবৈতনিক ও আবাসিক প্রতিষ্ঠান। গুরুর ব্যক্তিগত সায়িধ্যে বিভার্থীদের শিক্ষাদান ও চরিত্র গঠনের প্রয়াসই ছিল এর মূল লক্ষ্য বা নীতি। এই চতুপাঠীর মুখপত্ররূপেই 'ডন'-এর প্রথম আত্মপ্রকাশ।

কেহ কেহ লিগেছেন যে, ডন সোসাইটির মুখপত্ররূপেই 'ডন' পত্রিকার জন্ম। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভূল। ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০২ সনের জুলাই মাসে। কিন্তু 'ডন' পত্রিকার জীবন স্বরু হয় ১৮৯৭ সনের মার্চ মাসে। প্রাক্-ডন সোসাইটি যুগে (১৮৯৭-১৯০২) 'ভন' পত্রিকা ছিল ভাগবত চতুম্পাঠীর মুখপত্র। এমনকি, ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হবার পরও 'ডন' পত্রিকা উক্ত চতুস্পাঠীর মুখপত্ররূপেই জুলাই, ১৯০৪ সন পর্যস্ত একাশিত হতে থাকে। বস্তুত, তথন পর্যস্ত ভন সোসাইটির নিজস্ব কোনো মুখপত্র ছিল না। কাজেই একথা বলা নিশ্চয়ই ভুল হবে যে ডন সোসাইটির মুখপত্র হিসাবেই 'ডন' পত্রিকার জন্ম। পক্ষান্তরে, 'ডন' পত্রিকার নামামুসারেই ১৯০২ সনে সতীশচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত সোসাইটির নাম 'ডন সোসাইটি' হয়েছিল। প্রথম কয়েক বছর (১৮৯৭-১৯০৪) ডন পত্রিকা ভাগবত চতুষ্পাঠীর মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হয়েছিল বলেই এ সময় পত্রিকা থেকে যে আয় হতো ভার সবটুকুই চতুষ্পাঠীর কাজে,—যেমন আচার্যের বেতন প্রদানে, শাক্ষ ও দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ ক্রয়ে, ছাত্রদের থাওয়া-পরার সংস্থানে,—ব্যয়িত হতো।

'ভন'-এর প্রথম পর্যায়ে যে সকল রচনা এখানে প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি প্রধানত ছিল ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির পাশে ভারতীয় সংস্কৃতির তুলনায় আলোচনাই ছিল ঐ সকল প্রবন্ধের একটি লক্ষণীয় বিশেষত্ব। রাজনৈতিক পরাধানতা সত্ত্বেও স্পষ্টিধর্মী ভারতের যে গৌরবময় সংস্কৃতি, তার মহিমময় বাণী প্রচার ও বিশ্বদরবারে ভারতের সাংস্কৃতিক মান প্রতিষ্ঠার মহাত্রত গ্রহণ করেছিল 'ভন' পত্রিকা। জ্বলম্ভ জাতীয়তার প্রেরণাই ছিল এই কর্মের পেছনে প্রধান প্রেরণা। বস্তুত, ঐ একই ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে সে সময় আরও হ'টি পত্রিকা—'প্রবৃদ্ধ ভারত' ও 'উদ্বোধন'—স্বকীয় পথে অফুরূপ ব্রত পালন করে চলেছিল। ঐ উভয় পত্রিকারই মূল প্রেরণাদাতা ছিলেন স্বয়ং স্বামী বিবেকানল।

ধর্ম ও দর্শন ব্যতীত অন্তান্ত অনেক বিষয়ও - যেমন বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজতর, অর্থনীতি—'ডন'-এর প্রথম ন্তরে ঠাই পেয়েছিল। পত্রিকার এই পর্যায়ে যে সকল মনীধী তাঁদের রচনাসম্ভারে 'ডন'-এর প্রীরৃদ্ধি করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে মিসেদ্ অ্যানি বেশাস্ত, স্বামী অভেদানন্দ, 'রামক্বফ কথামৃত'-রচিয়িতা মহেন্দ্রনাথ গুপু, সিন্টার নিবেদিতা, রমাপ্রসাদ চন্দ, তুর্গাচরণ বেদাস্ত-সাংখ্যতীর্থ, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, অধ্যক্ষ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, অধ্যক্ষ জ্যোতিভ্ষণ ভাত্রী, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বিপিনচন্দ্র পাল, যত্নাথ সরকার, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সতীশচন্দ্র বিক্তাভ্ষণ, রাজেন্দ্রনাথ বিক্তাভ্ষণ, প্রমথনাথ তর্কভ্ষণ, হারাণচন্দ্র চাকলাদার, অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাধাকুমৃদ ম্থোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, স্থার জর্জ বার্ডউড, অধ্যাপক এ. এ ম্যাকডোত্থাল, অধ্যক্ষ ই বি. হ্যাভেল্ প্রম্থ ব্যক্তির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আর উল্লেখযোগ্য সম্পাদক সতীশচন্দ্র

মুখোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরিত ও অস্বাক্ষরিত অসংখ্য চিস্তাপূর্ণ প্রবন্ধের নিয়মিত প্রকাশ।

১৮৯৭ সনের মার্চ মাসে 'ডন' পত্রিকার প্রথম আত্মপ্রকাশ। এক বৎসর গত হতে না হতেই তৎকালীন বিদগ্ধ সমাজে ঐ পত্রিকা মর্যাদার আসন দখল করে। ১৮৯৮ সনের ১২ই এপ্রিল তৎকালীন কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ভার রমেশচন্দ্র মিত্র লিখেছিলেন: "ভন পত্রিকা প্রকাশের সময় থেকে আমি এর নিয়মিত পাঠক। সন্মতত্ত আলোচনায় এই পত্রিকায় যে বিশ্লেষণ-শক্তির প্রয়োগ দেখতে পাই, তা সাধারণত অন্তত্ত তুর্ল ভ। এ দেশীয় সংবাদ সাহিত্যে এই পত্রিকাখানি একটি মূল্যবান অবদান।" ঐ বৎসরই ১৬ই এপ্রিল তারিথে স্বনামধন্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 'ডন' পত্রিকা প্রসঙ্গে বলেন: "আমি ডন পত্রিকার জনৈক গ্রাহক ও নিয়মিত পাঠক। এর যে বস্তু সবচেয়ে বেশী আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তা হলো এর মধ্যে এতবেশী মৌলিক রচনা প্রকাশ। ভারতবর্ষের মধ্যে এ শ্রেণীর পত্রিকা সম্পূর্ণ নৃত্ন।" ১৮৯৮ সনে 'ডন' পত্রিকা শুধু বাংলাদেশেই মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি, স্থদুর ইংল্যাও ও আমেরিকায়ও গৌরবজনক স্বীক্বতি পেয়েছিল। ১৮৯৮ সনের ২০শে আগষ্ট বিলাতের বিখ্যাত 'লীড্স টাইম্দ' ( Leeds Times ) সাপ্তাহিক 'ডন' সম্বন্ধে এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করে। প্রবন্ধের নাম ছিল ভারতবর্ষের উপর আমাদের প্রভাব ("Our Influence on India")। ঐ প্রবন্ধে 'ডন' পত্রিকাকে 'অতুলনীয় সৃষ্টি' ('unique production') রূপে বিশেষিত করা হয়।

'ভন' পত্রিকার এই ক্রত সাফল্যের পেছনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল পত্রিকা-সম্পাদক স্বয়ং সতীশচক্র মুখোপাধ্যায়ের। জ্ঞলস্ক

স্বদেশসেবার আদর্শ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো লক্ষ্য তাঁর মনে স্থান পায়নি। অর্থের প্রলোভন বা নাম্যশের কাঙালীপনা তাঁর দেবতুল্য চরিত্রকে কখনো পঙ্কিল করেনি। 'ডন' পত্রিকার স্থষ্ঠ সম্পাদনার জন্ম তিনি অহর্নিশ যে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন এবং 'ডন' পত্রিকার মাব্যমে জাতির সেবায় তিনি যেভাবে নিজের ব্যক্তিগত সকল স্থথ-স্বাচ্ছন্য উৎসর্গ করেছিলেন, আধুনিক বাংলার ইতিহাসে তা স্বত্রলভি। বাঙালীর বিজয়-নিশান 'ডন'-এর মাধ্যমে তিনি শুধু ভারতের জনপদে জনপদেই প্রতিষ্ঠিত করেননি, সাগরপারের বিলাত-আমেরিকায়ও তা প্রোথিত করেছিলেন। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আন্তও তা গৌরবের অক্ষরে লেখা আছে। ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের অন্তম শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা ছিলেন ১৮৯৭-১৯০৪-এর যুগে এই মনীধী। এথনকার দিনে খারা দর্শনের চর্চা করেন, তাদের পক্ষেত্ত সতীশচন্দ্রকে স্মরণে রাখা প্রয়োজন। সমাজতত্ত্ব ও শিক্ষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে আজ যাঁরা দেশের অগ্রণী ভাবুক ও নায়ক, তাদেরও অন্ততম গুরুস্থানীয় এই মনীষী। পরিণেষে উল্লেখযোগ্য এই যে, তখনকার দিনে ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক গবেষণায়ও সতীশ-চন্দ্র ছিলেন অন্ততম পথপ্রদর্শক\* (৩)। তৎকালীন রমেশচন্দ্র দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র সেন ও যতুনাথ সরকার প্রমুখ বরেণ্য ঐতিহাসিকের নামের দঙ্গে এই চিস্তাবীরের নামও একালের ইতিহাস সাধকদের পক্ষে শ্বরণ রাখা বাঞ্চনীয়।

<sup>\* (</sup>৩) ১৯৫৭ সনের ৪ঠা ডিসেম্বরে লিখিত সতীশচন্দ্র মুখোপাধারে বিষয়ক এক রচনার আচার্য বহুনাথ সরকার মন্তব্য করেছিলেন: "We had one interest in common,—how to make Indian historical research fit to stand unabashed in the European world of scholarship." এই প্রসাস্থে লেখকদের The Origins of the National Education Movement গ্রম্বের ১১৮ ৪২০ পৃষ্ঠা মন্তব্য ।

#### 118 11

'জন' পত্রিকার দিতীয় যুগ স্থক হয় সেপ্টেম্বর, ১৯০৪ সন থেকে, আর এর মেয়াদ চলেছিল আগষ্ট, ১৯০৭ সন পর্যস্ত। এই যুগে 'জন' ভাগবত চতুম্পাঠীর মুখপত্র থেকে ডন সোসাইটির (জুলাই, ১৯০২ সনে প্রতিষ্ঠিত) মুখপত্তে রূপাস্তরিত হয়। ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হবার পরও তুই বৎসরাধিককাল পর্যন্ত সোসাইটির অফিস ও ভাগবত চতুষ্পাঠী পরিচালিত পত্রিকার অফিস আলাদা আলাদা ছিল। কিন্তু সেপ্টেম্বর, ১৯০৪ সনে 'ডন' পত্রিকা ডন সোসাইটির মুখপত্রে রূপাস্ভরিত হলে ডন সোসাইটির অফিসই (২২নং শঙ্কর ঘোষ লেন—তৎকালীন মেটোপলিটান ইন্ষ্টিউশান্ বা বর্তমান বিভাসাগর কলেজের বাড়ী) পত্রিকার অফিসে পরিণত হয়। তদবধি এই পত্রিকা ২২নং শঙ্কর ঘোষ লেন থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯০৬ সনের আগষ্ট মাসে দি বেঙ্গল আশ্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে ডন সোসাইটি ও ডন পত্রিকা উভয়েরই কার্যালয় জাতীয় মহাবিষ্যালয়ের কেন্দ্রস্থল ১৯১।১ বহুবাজার ষ্ট্রীটে স্থানাস্তরিত হয়। এই শেষোক্ত ঠিকানা থেকেই নব পর্যায় 'ডন'-এর তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় যুগে 'ডন' পত্রিকার কয়েকটি বিশেষত্ব লক্ষণীয়। প্রথম বিশেষত্ব—পত্রিকার নামকরণের পরিবর্তন। এতদিন যে পত্রিকার নাম ছিল শুধু 'দি ডন', নব পর্যায়ে তার নৃতন নাম হয় "দি ডন আগও ডন সোসাইটিজ্ ম্যাগাজিন" বা সংক্ষেপে কেবল 'ডন ম্যাগাজিন'। ডন সোসাইটির সত্যকার মুখপত্ররূপে এই পত্রিকা ১৯০৭ সন পর্যস্ত কাজ করে চলে, যদিও পত্রিকার এই নৃতন নাম তৃতীয় যুগেও (নবেম্বর, ১৯১৩ পর্যস্ত ) অক্ষুণ্ণ ছিল। দ্বিতীয় বিশেষত্ব হলো এই যে, প্রথম শুরে যে পত্রিকা ছিল মাসিক পত্র, নব পর্যায়ে তা দৈমাসিকে

পরিণত হয়। দৈমাসিক অবস্থায় 'ডন ম্যাগাজিন' বের হয়েছিল মাত্র তুই বংসর—সেপ্টেম্বর, ১৯০৪ থেকে জুলাই, ১৯০৬ পর্যস্ত ; আর তৎপরবর্তী এক বংসর (সেপ্টেম্বর, ১৯০৬ থেকে আগষ্ট, ১৯০৭ পর্যস্ত বের হয়েছিল মাসিক পত্র হিসাবে। তৃতীয় বিশেষত্ব ছিল— নব পর্যায়ে ডন ম্যাগাজিনে 'ইণ্ডিয়ানা', 'টপিক্স্ ফর্ ডিস্কাশান্' ও 'স্টুডেণ্টস্ সেক্শান' নামক তিনটি স্বতন্ত্র অংশের প্রবর্তন। "দেশকে ভালবাসতে হলে দেশকে জানতে হবে" (To love the country, one must know the country") এই উদ্দেশ-প্রণোদিত হয়েই সতীশচক্র 'ডন'-এর দ্বিতীয় যুগে 'ইণ্ডিয়ানা' অংশ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। 'ইণ্ডিয়ানা' অংশ প্রবর্তনের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে নব পর্যায় 'ডন'-এর প্রথম সংখ্যায় (সেপ্টেম্বর, ১৯০৪, প্রথম ভাগ, পঃ ২) সম্পাদক সতীশচক্র মন্তব্য করেছিলেন: "বর্তমানে ভারতবর্ষের জনগণ ও রাজন্তবর্গ দম্বন্ধে ভারতবাসীদের জ্ঞান পরিষ্কার ও ব্যাপক নয়। বিভিন্ন প্রদেশে ভারতীয় জনসাধারণের অবস্থা, তাদের সামাজিক নিয়ম-কামুন, ভাষা ও সাহিত্য, তাদের জীবিকা অর্জনের উপায়, তাদের ধর্ম, তাদের শিক্ষা, তাদের সাধারণ চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এক প্রকার নেই বললেই ঠিক বলা হয়। একই সমাজের অন্তর্ভু ক্ত হয়েও যেখানে পরস্পার সম্পর্কে পরস্পারের অজ্ঞতা এমন স্থবিস্থত, সেখানে সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে কোনো যথার্থ সম্প্রীতি বা এক্যের বন্ধন আশা করা নিক্ষল। আমাদের বর্তমান-জীবনে যে বাহ্নিক ঐক্য পরিলক্ষিত হয়, তা একই শাসনের অধীনে বসবাসের পরিণতি এবং তা আমাদের বেলায় আভ্যন্তরীণ বিকাশ নয়.—উপর থেকে চাপানো মাত্র। তাই এই প্রকার জীবন-প্রণালীকে শক্তিশালী আভ্যন্তরীণ ঐক্যের বন্ধনে দুঢ়ীভূত করতে হলে স্বাগ্রে

প্রয়োজন পরস্পরের প্রকৃত অভাব ও অবস্থা সম্বন্ধে পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ জ্ঞান বিস্তার।" এই মহৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই সতীশচক্ত 'ডন'-এর নব পর্যায়ে "ইণ্ডিয়ান।" অংশের প্রবর্তন করেছিলেন। স্বদেশের প্রতি সত্যকার মমন্ববোধ জাগ্রত করে দেশবাসীর মনে জাতীয়তাবোধ সঞ্চার করার মহাত্রত গ্রহণ করেছিলেন সতীশচন্দ্র। 'ইণ্ডিয়ানা' অংশে নিয়মিতভাবে আলোচিত হতো ভারতীয় নরনারী, শিক্ষা-সংস্কৃতি, আচার-রীতিনীতি, ভাষা ও সাহিত্য, অর্থনীতি ও সমাজ বিষয়ক তথা ও তর। ভারতের অর্থনীতি ও সমাজতবের উপর বছ গবেষণামূলক রচনা এই অংশে প্রকাশিত হতে থাকে। সেনাদ রিপোর্টে প্রদত্ত সংখ্যাতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতের শিল্প, কৃষি, ব্যাহ্ব, বাণিজ্য, জনসংখ্যা প্রভৃতি বিষয়ে বহু মূল্যবান আলোচনা এখানে দৃষ্ট হয়। এই দকল লেখালেখির কাজে প্রধান মন্ত্রণাদাতা ছিলেন স্বয়ং সতীশচন্দ্র। তারই নির্দেশে ও তবাবধানে উক্ত বিভাগের উপযোগী প্রবন্ধগুলি রচিত হতো। প্রবন্ধ রচনার কাজে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন সতীশচন্দ্রের ছাত্র ও সহকর্মী হারাণচন্দ্র চাকলাদার।

ন্ব-পর্যায়ে 'ভন'-এর দ্বিতীয় অংশের নাম ছিল 'টপিকস্ ফর্
ডিস্কাশান'। এই অংশে সাধারণত জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিকের
উপর আলোক সম্পাত করে ছোট ছোট শুবক প্রকাশিত
হতো। প্রথম দিকে রাজনৈতিক বিষয় সজ্ঞানভাবেই বজিত
হয়েছিল। কিন্তু ১৯০৬ সনের নবেশ্বর মাস থেকে পত্রিকার এই
অংশে রাজনীতিমূলক আলোচনাও স্থান পেতে থাকে। রাজনীতি
বিষয়ক আলোচনায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করতেন ভন
সোসাইটির ছাত্র রবীক্রনারায়ণ ঘোষ। স্বর্গত অধ্যাপক হারাণচক্র

চাকলাদার মহাশয় আমাদের বলেছেন, অস্তান্ত বিষয়ের উপর রচনাগুলি লিখতেন প্রধানত সম্পাদক নিজেই। তবে দেশী-বিদেশী পণ্ডিতদের রচনা থেকেও মাঝে মাঝে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে দেওয়া হতো। এর পেছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল পাঠকবর্গের সামনে নৃতন নৃতন চিস্তার ধারা উপস্থিত করা ও তাদের মনে ঐ সকল বিষয়ের আলোচনায় কৌতৃহল স্বষ্টি করা। সেই সকল বিষয়ের পাঠকবর্গের নিজ নিজ মত প্রকাশের স্থোগও দেওয়া হতো পত্রিকার মাধ্যমে। মূল কথা, দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী ও পাঠকসমাজের মধ্যে আত্মিক বন্ধন স্বষ্টি করার প্রয়াসে সতীশচন্দ্র বিশেষ যত্রবান ছিলেন। এই প্রয়াসে তিনি যে শ্রেরণীয় সফলতা লাভ করেছিলেন, ১৯০৪-০৭ সনের 'ডনে' তার প্রচ্বে স্থাক্ষর মিলবে।

বিতীয় যুগে 'ডন'-এর তৃতীয় অংশের নাম 'দ্যুডেন্ট্স্ সেকশান্'।
এই অংশে ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই ডন সোসাইটির
সভাদের ও 'ডন' পত্রিকার পাঠকদের রচনা প্রকাশের ব্যবস্থা ছিল।
একমাত্র এই অংশে প্রকাশিত লেখাগুলির রচয়িতাদের নাম-ধাম
লক্ষ্য করলেই বুঝা যায় যে ভারতের সকল অঞ্চলেই এই পত্রিকা
তৎকালে কি বিরাট সাড়া স্পষ্ট করেছিল। লেথকেরা নিজ নিজ
গ্রাম, জেলা বা শহরের লোকজন, ভাষা, সাহিত্য, ক্বমি, শিল্প, বাণিজ্ঞা,
ভৌগোলিক অবস্থান, সামাজিক অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ের উপর
আঞ্চলিক তথ্যসমূদ্ধ প্রবন্ধ 'ডন'-এর উদ্দেশে পাঠাতেন। 'টপিকস্
ফর্ ডিস্কাশান্'-এর উপর মন্তব্য প্রকাশ করেও এঁরা কথনও কথনও
লিথতেন। শ্রেষ্ঠ লেথকদের প্রকাশিত রচনার জন্ম ডন সোসাইটির
ভরফ থেকে পুরস্কার দেবারও ব্যবস্থা ছিল।

'স্টুজেন্টস্ সেকশানের' অস্তর্কু একটি বিশেষ অংশের নাম ছিল

'দ্ব্রুডেন্ট্রন্ কলাম্'। এই নির্দিষ্ট অংশটি এখনও ছাত্ররাই ব্যবহার করতে পারতো। 'ডন'-এর একজন বিশিষ্ট পাঠক-লেথক ভামুশঙ্কর রামশন্কর মেটার অন্থরোধক্রমে এই অংশ খোলা হয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ছাত্রগণ নানাবিধ প্রশ্ন করে সম্পাদকের নিকট চিঠি পাঠাতো।

সম্পাদক ঐ সকল প্রশ্ন থানিকটা নিজে বাছাই করে 'ডন' পত্রিকায় প্রকাশ করতেন। পরের সংখ্যায় আবার ঐ সকল প্রশ্নের উপর ছাত্রদের যে-সব উত্তর আসতো সেগুলি এবং সেই সঙ্গে নৃতন নৃতন প্রশ্নও ছাপা হতো। বস্তুত, ১৯০৪-১৯০৭ সনের যুগে 'ডন' পত্রিকা ভারতীয় ছাত্রসমাজের নিকট অত্যস্ত আদরণীয় হয়ে উঠেছিল। সোসাইটির সভা বা 'ডন' পত্রিকার গ্রাহক না হয়েও পারম্পরিক ভাব-বিনিময়ের এমন একটি উচ্চাঙ্গ পত্রিকা এমন নিজম্বভাবে ব্যবহারের স্থযোগ লাভ সেকালের কেন একালের ছাত্রদের পক্ষেও একান্তই তলভ। 'ডন'-এর এই 'স্ডেণ্টস্ কলামে' যে সকল ছাত্র নিয়মিত অংশ গ্রহণ করতেন, তাঁদের মধ্যে পোপংলাল গোবিন্দ্লাল শা ( আমেদাবাদ), ভবানীচরণ মিত্র ( পাটনা ), রাজেক্ত প্রসাদ ( সারন্, বিহার ), ক্লপাশস্কর প্রভাশস্কর আচার্য (কাথিয়াওয়ার), এইচ., এইচ্, মণিয়ার (কাথিয়াওয়ার), হরি রবুনাথ ভাগবং (পুণা), হরিপদ ঘোষাল (তমলুক, বঙ্গদেশ), রবীক্রনারায়ণ ঘোষ, কিশোরীমোহন গুপ্ত, উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, স্থরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ( কলিকাতা ), জি, ক্নুষাণ পটি ( ত্রিবেন্দ্রাম ), বেন্ধ স্বামী রাও ( চিতুর, মান্তাজ ), জি, কুঞ্জেন পিল্লাই ( ত্রিবাঙ্কুর ), ও সতীশচন্দ্র গুহ ( বরিশাল ) প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে নজরে পড়ে।

স্পষ্টই প্রতীয়মান যে, এঁদের মধ্যে অবাঙালী পাঠক ও লেখক

গোষ্ঠী সংখ্যায় বেশ পুরু ছিল। তাঁদের কয়েকজনের সর্নিবন্ধ অন্থরোধে ও আগ্রহে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই সময় 'ডন'-এ আরও একটি বিশেষত্ব প্রবর্তন করেন। পত্রিকার অন্তর্ভুক্ত 'স্ট্ডেন্টস্ সেকশানে' যে বাংলা প্রবন্ধগুলি ছাপা হতো, সেগুলি অধিকাংশক্ষেত্রেই ছিল ভন সোসাইটির সভ্যদের লেখা সোসাইটিতে প্রদত্ত বক্ততাদির সারমর্ম। বহু মূল্যবান বাংলা রচনা এই অংশে প্রকাশ করা হতো। কিন্তু এই দকল বাংলা রচনা 'ডন'-এর অবাঙালী পাঠকদের নিকট থেকে যেতো প্রায়ই অবোধ্য বা তুর্বোধ্য। এই সকল বাংলা রচনার প্রতিও অবাঙালী পাঠকদের আন্তরিক আগ্রহ দেখা দেয়। পোপৎলাল গোবিন্দলাল শা ( যিনি পরে বছকাল Indian P. E. N.-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন ) ও রাজেন্দ্র প্রসাদ ( বর্তমানে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট ) প্রভৃতি 'ডন'-এর কয়েকজন বিশিষ্ট পাঠকের অন্মরোধক্রমে \* (৪) সতীশচন্দ্র ১৯৫৭ সনের জামুয়ারী মাস থেকে 'ডন'-এর তৃতীয় অংশে সন্নিবেশিত বাংলা প্রবন্ধগুলি 'দেবনাগরী' হরফে ছাপাবার ব্যবস্থা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সেই সময় বাংলা দেশে 'নাগরী' হরফ ব্যবহারের সপক্ষে একটা আন্দোলনও স্বরু হয়েছিল। এই আন্দোলনের প্রধানতম পাণ্ডা ছিলেন জজ সারদাচরণ মিত্র। সারদাচরণের নেতৃত্বে ১৯০৬ সনে কলিকাতায় "একলিপি বিস্তার-পরিষদ" নামে একটা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় এবং তাঁর সম্পাদনায় "দেবনাগর" নামক একথানি পত্রিকাও প্রকাশিত হতে থাকে। সমগ্র ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন ভাষাগুলিকে ঐক্যগ্রথিত করবার উদ্দেশ্যে সকল ভারতীয় ভাষায় একই ধরণের नांगती इतक तार्वशास्त्रत ऋविधारवाध (थरक এই आत्मानात्त्र अग्र।

<sup>(8) &#</sup>x27;ভন ম্যাগাঞ্জিন', নৰেশ্বর, ১৯০৫, তৃতীয় অংশ, পৃষ্ঠা ২৪-২৬ এটব্য।

'ভন'-এর বাংলা অংশে নাগরী হরফের প্রবর্তন করে সতীশচন্দ্র যুগোপযোগী কর্তব্যই পালন করেছিলেন।

#### 11 0 11

'ভন' পত্রিকার তৃতীয় যুগ নির্দেশ করা চলে সেপ্টেম্বর, ১৯০৭ থেকে নবেম্বর, ১৯১৩ পর্যস্ত। এই যুগে 'ভন' ছিল ভারতীয় জাতীয়জাবাদের প্রকাণ্ড দর্পণস্বরূপ। ইতিপূর্বেই ভন সোসাইটি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের জন্ম দিয়ে (১৯০৬) ধীরে ধীরে এই শিক্ষা পরিষদের মধ্যেই আত্মবিসর্জন করে। এর পর থেকে ভন সোসাইটির চিস্তাধারা ও আদর্শ বৃহত্তর পটভূমিতে বহন করে চলে 'ভন' পত্রিকা। প্রকৃতপক্ষে ১৯০৭-১৩ সনের 'ভন' পত্রিকার সংখ্যাগুলি পাঠ করলে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের একটি সামগ্রিক রূপ চোথে পড়ে।

জাহুয়ারী, ১৯০৭ সন থেকে 'ডন' পত্রিকার উপরিভাগে প্রতি-সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত প্রশ্নোত্তরগুলি ছাপা হতো। আর এই প্রশ্নোত্তরগুলির মধ্যেই 'ডন'-এর বাণী উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছিল।

### "외병

ভারতের ছাত্রসমাজ কি উপায়ে তাদের স্বদেশপ্রীতি বাড়াতে পারে ?

### উত্তর

- (ক) ভারত ও ভারতবাদী দম্বন্ধে তাদের জ্ঞানের পরিমাপ বাড়িয়ে;
- (খ) দেশের স্বার্থোপযোগী কাজগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে করবার শিক্ষা লাভ করে:

- (গ) দেশবাসীর মনে দেশজ শিল্প-সম্ভার ব্যবহারের জন্ম আগ্রহ সঞ্চার করে:
- (ঘ) জাতীয় শিক্ষা প্রসারের কাজে সহায়তা করে।"

প্রকাশ রাজনীতিতে দক্রিয় অংশ গ্রহণ না করেও যে কিভাবে ও কি পরিমাণে রাজনৈতিক আন্দোলনকে পরিপৃষ্ট করা সম্ভব, সভীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কম জীবন তার এক গৌরবোজ্জল দৃষ্টান্ত। ১৯০৭-০৮ সনে তিনি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কাজকর্মে ও অপরদিকে 'ডন'-এর মাধ্যমে জাতীয় আদর্শ ও ভাবধারা প্রচারে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। ১৯০৮ সনের ডিসেম্বর মাসে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ থেকে অবসর গ্রহণের পর 'ডন' পত্রিকার স্বষ্টু পরিচালনাই তার জীবনের প্রধানতম ব্রত হয়ে দাঁডায়।

তৃতীয় যুগে 'ডন ম্যাগাজিন' আগাগোড়াই ছিল মাসিক পত্রিকা। এই যুগেও 'ডন' পত্রিকায় পূর্বের ন্যায় তিনটি স্বতন্ত্র অংশ বর্তমান ছিল। প্রথম ও শ্বিতীয় অংশ ছিল পূর্ববং 'ইণ্ডিয়ানা' ও 'ট্পিকস্ ফর্ ডিস্কাশান্'।

দিতীয় অংশে এই সময় স্বদেশী আন্দোলন ও জাতীয় শিক্ষা, ভারতীয় শিল্প, স্থাপতা, ভাস্কর্যের উপর বড় বড় মনীধীর মতামত প্রকাশিত হতো—-যেমন ডাঃ এ, কে, কুমারস্বামী, লালা লাজপত রায়, দি, এফ্, এগুজু, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্, ই, স্থাড্লার, এইচ্, এইচ্ আ্যাস্কুইথ্, পি, দি, রায়, ই, বি, হাভেল্, আর, এন্, মুধলকার, হারন্ড কক্স, রাম্জ্যে ম্যাকডোনান্ড, দিন্টার নিবেদিতা প্রম্থ ব্যক্তির। কথনও কথনও বড়বেড় রচনাও এই অংশে ছাপা হতো। সম্পাদক নিজেও এই অংশে বহু চিস্তাপূর্ণ প্রবন্ধ লিথতেন।

এই যুগে পত্রিকার তৃতীয় অংশে কিঞ্চিং পরিবর্তন লক্ষণীয় হয়ে

ওঠে। ১৯০৮ সনের প্রথম থেকে ১৯১০ সনের এপ্রিল মাস পর্যন্ত 'ভন'-এর এই অংশে প্রধান ঠাই পেয়েছিল সারা ভারতবর্ষে জাতীয় শিক্ষা বিস্তারের পূঝামপুঝ বিবরণ প্রকাশ। এরপর জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন স্তিমিত হয়ে এলে এই অংশে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ছাড়াও ভারতের অস্তান্ত আমুষ্টিক শিক্ষা আন্দোলনের বিষয়ও আলোচিত হতে থাকে (ম. ১৯১০ নবেম্বর—১৯১৩)।

'ডন' পত্রিকার তৃতীয় পর্যায়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও মূল্যবান অংশ হলো 'ইণ্ডিয়ানা' নামক বিভাগ। এই সময় 'ইণ্ডিয়ানা' অংশে ভারতীয় সভাতা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার উপর বছসংখ্যক গবেষণামূলক প্রবন্ধ বের হয়েছিল। এ বিষয়ে সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধাায়ই ছিলেন অগ্রণী গবেষক ও লেখক। তার রচিত "হদেশী ইণ্ডিয়া অর ইণ্ডিয়া উইদাউট ক্রিশ্চান্ ইনফুয়েন্সেদ্" প্রবন্ধ আজও পাঠকের মনে বিশ্বয় উদ্রেক করে। 'ডন' পত্রিকার যোলটী সংখ্যায় (জলাই, ১৯০৯—অক্টোবর, ১৯১১) এই স্থদীর্ঘ রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। ইংরেজ বা ক্রিশ্চান্ প্রভাব-মুক্ত ভারতীয় স্বষ্ট ও সভ্যতার ঐতিহাসিক গড়ন ও গতি বিশ্লেষণই রচনাটির মূল আলোচ্য বিষয়। ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে সতীশচন্দ্রের এক মন্ত বড় দান হলো। 'বৃহত্তর ভারত' বিষয়ক গবেষণার প্রবর্তন। তাঁরই অমুপ্রেরণায় ও ত্রাবধানে তংকালে হারাণচক্র চাকলাদার ও রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় 'বুহত্তর ভারতে'র গবেষণায় ত্রতী হন। ১৯১০ থেকে ১৯১২ সনের মধ্যে হারাণচন্দ্রের উক্ত বিষয়ে বহু গবেষণামূলক নিবন্ধ 'ভন' পত্রিকায় ছাপা হয়। তাঁর রচিত "প্রাচীন ভারতে সামুদ্রিক অভিযান" এবং "বঙ্গীয় নৌশিল্প ও সামৃত্রিক অভিযান" প্রবন্ধদ্বয় লেখকের মৌলিক গবেষণার পরিচয় প্রদান করে। তাছাড়া, এই সময় র্ক্তাব্রেশ্রক্ষণ ঘোষের অনেকগুলি মূল্যবান গবেষণা-প্রবন্ধ উক্ত প্রিকায় মুক্তিত হয়।

ততীয় যুগে 'ভন' পত্ৰিকায় ঐতিহাসিক প্ৰবন্ধ ছাড়া ভারতীয় শিল্প-বিতার উপরও অনেক স্থাচিস্তিত রচনা বের হয়েছিল। ১৯১১ শনের ১২ই ডিসেম্বর দিল্লী দরবারে ভারত সামাজ্যের রাজধানী কলিকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করবার সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। তৎকালে ইংরেজ সরকার ভারতীয় শিল্পধারার ঐতিহ্যের প্রতি ছিলেন প্রায় সম্পূর্ণভাবে উদাসীন এবং সেকারণেই তাঁরা ভারতস্থিত সরকারী অট্রালিকাগুলি সাধারণত ইউরোপীয় কায়দায় নির্মাণের পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯০১ সনে কলিকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল্ হলের প্রতিষ্ঠার বিষয় নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে ল চ কার্জনের মনোভাব ছিল এইরূপ যে—ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধকে বিংশ শতাব্দীর তাজমহল হিসাবে দাঁড় করাতে গেলে তাকে তৈরী করতে হবে ইয়োরোপীয় স্থপতি-শিল্পের কায়দায়, অবশ্য তাতে ভারতীয় মর্ম রের ব্যবহার থাকবে। ভারতীয় স্থপতি-শিল্পের প্রতি সরকারী দরদের এ এক জ্বলস্ত দৃষ্টাস্ত। নবকল্পিত নয়াদিলীতে যে রাজধানী গঠিত হবে তাতে ইয়োরোপীয় শিল্প-পদ্ধতি প্রয়োগের সপক্ষে সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছিল। সতীশচক্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন সরকার অহুস্ত এই নীতির ঘোর বিরোধী। মাদের পর মাস ধরে তিনি সে সময় 'ডন' পত্রিকায় ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পের উৎকর্ষ ও বিশেষত্ব বর্ণনা করে প্রবন্ধ প্রকাশ করতে থাকেন ও ভারতীয় শিল্প-পদ্ধতি গ্রহণের সপক্ষে রীতিমত এক আন্দোলনও গড়ে তোলেন। এই আন্দোলনে দেশী-বিদেশী অনেক প্রখ্যাত শিল্প-বিশারদ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন— যেমন ই, বি, ছাভেল, এ, কে, কুমারম্বামী, মেজর জে. বি. কীথ, রামজ্যে ম্যাকডোনাল্ড ইত্যাদি।

ভারতীয় দৃষ্টির সপক্ষে এই সময় ম্যাক্ডোনাল্ড ও ছাভেলের রচনা বিলাতের পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছিল। জে, বি, কীথ স্বদ্র স্ইট্স্থারল্যাও থেকে পত্র লিখে সতীশচন্দ্রের এই মহান কর্মপ্রচেষ্টায় সানল অভিনদনও জ্ঞাপন করেছিলেন\* (৫)। পরিশেষে উল্লেখযোগ্য ন্য়াদিলীর প্রাসাদ ও অট্টালিকা নির্মাণে শেষ পর্যন্ত ভারতীয় শিল্প-পদ্ধতির যে গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছিল, তাতে সতীশচন্দ্রের অবদানও নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর ছিল না\* (৬)।

<sup>\* (</sup>e) ''छन भागां किन'', नरवचत्र, ১৯১२, शृष्टी ১৯৫ स्रष्टेया।

<sup>\* (</sup>७) ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বিবর্তনে 'ডন' পত্রকার দানের বিবরে আরও বিশদ আলোচনা লেখকদের The Origins of the National Education Movement গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ২১৪—২৫০) লিপিবদ্ধ আছে।

# তৃতীয় অগ্রায়

# জাতীয় আন্দোলনে ডন সোসাইটি

উনবিংশ শতাব্দীর দিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদের ক্রণ বিশেষ লক্ষণীয় আকার ধারণ করে—জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের অমুকূলে এক জনমত গড়ে ওঠে। জাতীয় উন্নতির জন্ম সকলের আগে প্রয়োজন জাতীয় স্বার্থের অমুকূল শিক্ষা-এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন জাতীয় স্বার্থের অমুকূল না হয়ে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গত শতাব্দীর অষ্টম ও নবম দশকে এই ইংরেজী শিক্ষার বিরুদ্ধে চিস্তানায়কদের মনে তীত্র অসস্তোষ দেখা দেয়। ইংরেজী শিক্ষার অপূর্ণতা ও ব্যর্থতায় তংকালে যে সকল মনীষী বিশেষভাবে চিস্তিত হয়েছিলেন ও ধারা জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের জন্ম অগ্রণী হয়েছিলেন, সতীশচন্দ্র ছিলেন তাঁদেরই একজন। ১৮৯০-৯২ সনে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তার সমাবর্তন বক্ততায় তৎকালে স্থপ্রচলিত ইংরেজী শিক্ষার গলদের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ও যে কয়েকটি বিষয়ে সংস্থারের জন্ম কর্ত্রপক্ষকে আবেদন জানান তার মধ্যে মাতভাষার মাধামে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, বিশ্ববিত্যালয়ে মৌলিক গবেষণার জন্ম বৃত্তিদানের ব্যবস্থা ও কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য। "জাতীয় শিক্ষা পরিষদের" ভাবধারার পূর্বাভাস আমরা এইখানে কিছুটা পেয়ে থাকি। প্রায় ঐ সময়েই রবীন্দ্রনাথ "সাধনা" পত্রিকায় "শিক্ষার হের-ফের" প্রবন্ধে (চৈত্র, ১২৯৯) বটিশ শাসনে ভারতে প্রচলিত শিক্ষার অপূর্ণতার বিষয়ে স্থচিন্তিত আলোচনা করেন ও মাতৃভাষার মাণ্যমে শিক্ষাদানের উপর বিশেষ জোর দেন। এর কয়েক বংসর পর

সতীশচন্দ্র তাঁর "ডন" পত্রিকায় (১৮৯৮) শিক্ষার আলোচনা-প্রসঙ্গে মস্তব্য করেন যে, প্রচলিত ইংরেজী শিক্ষা কোন পক্ষকেই সম্ভষ্ট করতে পারেনি—না সরকারী পক্ষকে, না বেসরকারী পক্ষকে। প্রথমত, ঐ শিক্ষা-ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের জীবিকা-উপার্জনের পথ স্থগম করেনি। লেখাপড়া শিখে, বিশ্ববিচ্চালয়ের ডিগ্রী পেয়েও অধিকাংশ পাশ-করা যুবককেই আর্থিক ক্ষেত্রে নৈরাশ্য স্বীকার করতে হয়। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় বিশ্ববিত্যালয় শিক্ষাদানের গুরু দায়িত্ব অস্বীকার করে নিছক পরীক্ষাগ্রহণের ও উপাধি বিতরণের কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে চলেছিল। গবেষক ও পণ্ডিতদের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসাবে বিথবিত্যালয় রূপাস্করিত না হলে ঐ প্রতিষ্ঠানের সার্থকতা নগণ্য। তৃতীয়ত, প্রচলিত ইংরেজী শিক্ষার সবচেয়ে বড গলদ ছিল এই যে, ঐ শিক্ষা-ব্যবস্থা জাতীয় আশা-আকাজ্ঞার সহায়ক ছিল না। এর মূল দৃষ্টি ছিল বিজাতীয়। দেশের ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক ধারার সঙ্গে এই শিক্ষার আত্মিক সংযোগ ছিল যংসামান্ত। এই বিজাতীয় শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল শাসন্যন্ত্র পরিচালনার জন্ম ইংরেজের অমুগত দাস-ফুলভ মনোরুত্তিসম্পন্ন এক বিরাট কেরাণী জাতি তৈরী করা।

১৯০৭ সনে "বন্দেমাতরম" পত্রে এই সকল ক্রটি-বিচ্যুতির কথা-প্রসঙ্গে অরবিন্দ ঘোষ লিখেছিলেন: "We are dissatisfied with the conditions under which education is imparted in this country, its calculated poverty and insufficiency, its anti-national character, its subordination to Government and the use made of that subordination for the discouragement of patriotism and inculcation of loyalty." ১৯০৭ সনে অরবিন্দ ঘোষ সরকারী শিক্ষা-ব্যবস্থাকে বয়কট করার জন্ম যে দকল যুক্তির অবতারণা করেছিলেন তা নিয়ে ইতিপূর্বেই সতীশচন্দ্র প্রমুখ মনীষী বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন। আর এই আলোচনা শুধু ভারতীয় মনীষিগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না—অনেক উদারচরিত, সহামুভূতিশীল বিদেশী পণ্ডিতও এতে যোগ দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থার জর্জ বার্ডউড, আানি বেশাস্ত, সিফার নিবেদিতার নাম। ১৮৯৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে বার্ডউড বিলাত থেকে সতীশচন্দ্রকে লিখিত এক পত্রে ভারতীয় শিক্ষা বিষয়ক মূল সমস্থার সমালোচনা করেন ও ভারতীয় স্বার্থে জরুরী সংস্কারের কথা উত্থাপন করেন। এই পত্রখানি এত মূল্যবান যে জাতীয় শিক্ষাপরিষদের অন্যতম জনক সতীশচন্দ্র স্বয়ং স্বীকার করেছেন যে, ১৯০৬ সনে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষাপরিষদের পাঠক্রম ১৮৯৮ সনে বার্ডউড নির্দেশিত পন্থাতেই অনেকথানি রচিত হয়েছিল \*(১)।

পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরুদ্ধে উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এদেশে ষে অসম্ভোষ দেখা দেয় তা শুধু চিস্তার ক্ষেত্রেই দীমাবদ্ধ ছিল না—সরকারী শিক্ষা-ব্যবস্থার ক্রাটি-বিচ্যুতি দ্রীকরণের উদ্দেশ্যে কয়েকটি বাস্তব প্রচেষ্টাও হয়েছিল। এদের মধ্যে Society for the Higher Training of Youngmen (১৮৯১) উল্লেখযোগ্য। সরকারী অর্থাস্থক্ল্যে এবং প্রতাপচন্দ্র মজ্মদার, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উভোগে এই পরিষদ ১৮৯১ সনের আগন্ত মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ১৮৯৫ সনে ভবানীপুরে স্থার রমেশচন্দ্র মিত্র ও সতীশচন্দ্র ম্থোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় "ভাগবত চতুপ্পাঠী"। প্রাচীন ভারতে ছাত্রগণ গুরুগুহে বাস করে আচার্যদের নিকট হতে

<sup>\*(</sup>১) "দি ডন আবাও ডন নোপাইটিজ্মাগোজিন" ( অক্টোবর, ১৯০৯, বিতীয় ভার, পৃঠা ৩৭-৩৯)

ষেভাবে শিক্ষা পেতো, অহ্বরপ প্রণালীতে শিক্ষাদানের জন্ত সংগঠিত হয় "ভাগবত চতুম্পাঠী"। এই চতুম্পাঠীর লক্ষ্য শুধু সংস্কৃত শাস্ত্র, দর্শন, সাহিত্য ও ইতিহাস অধ্যয়নই ছিল না,—ব্যবহারিক ও কারিগরী শিক্ষাপ্রদানও এর আবেষ্টনে আদর্শ হিসাবে গৃহাত হয়েছিল। কিন্তু সবচেয়ে এর বড় লক্ষ্য ছিল ছাত্রদের চরিত্র গঠন ও তাদের প্রাণে দেশাত্মবোধ ও জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি অহ্বরাগ সঞ্চার। এরপর রবীন্দ্রনাথ ১৯০১ সনের ডিসেম্বর মাসে শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠা করেন বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম। এর প্রাথমিক সংগঠনে ব্রহ্মবান্ধর উপাধ্যায়ের নাম শ্রন্ধার সঙ্গে শ্বরণীয়।

এর পরবর্তী উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো "ভারতীয় বিশ্ববিচ্ছালয় কমিশনের" নিয়োগ। ১৯০২ সনের জামুয়ারী মাসে লর্ড কার্জন কর্তৃক এই কমিশন নিযুক্ত হয়। এর একমাত্র হিন্দু সদস্ত ছিলেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। জুন মালে এই কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টে শিক্ষাক্ষেত্রে বেদরকারী প্রভাব হ্রাদ করে দরকারী কর্তৃত্ব স্থপ্রতিষ্ঠিত করার জন্ম অমুমোদন ছিল। গুরুদাস ব্যক্তিগতভাবে কমিশনের এই রিপোর্টের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। কমিশনের রিপোর্টের সঙ্গে সংযুক্ত গুরুদাসের লেখা "Note of Dissent" এর প্রমাণ। বিশ্ববিভালয় কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের মধ্যে এক তুমুল আন্দোলন দেখা দেয়। বাংলাদেশে এই আন্দোলনে স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ সেন, মতিলাল ঘোষ, রবীক্রনাথ ঠাকুর, সতীশচক্র মুখোপাধ্যায় ও বামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নেতৃত্ব করেন এবং নিজ নিজ পত্রিকা মারফৎ কমিশনের রিপোর্টের প্রতিবাদ করেন। কিন্তু এই প্রতিবাদে সবচেয়ে বড অংশ গ্রহণ করেছিলেন সতীশচন্দ্র। "ডন" পত্রিকায়

প্রকিশিত রচনা ছাড়াও এই সময় তাঁর বৃহ লেখা "দ্যুত্রাজাব প্রিকা" ও "বেক্ষলী"-তে সম্পাদকীয় ন্তভে অস্বাক্ষরিত অবস্থায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই ঘটনার প্রতি বিনয় সরকারই বর্তমান লেথকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সতীশুচন্দ্র এই সময় শুধু আলোচনা আর সমালোচনাতে নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেথে এক বাস্তব প্রতিষ্ঠান গঠনের দিকেও অগ্রসর হন। এই প্রচেষ্টার সার্থক পরিণতি "ভন সোসাইটি।" ১৯০২ সনের জ্বলাই মাসে বিশ্ববিভালয় কমিশনের রিপোর্টের বিক্ষদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিদাবে এই সোসাইটির জন্ম এবং ১৯০৭ সনের প্রারম্ভে এর বিলুপ্তি। মাত্র চার-পাঁচ বছরের আয়ু নিয়েও এই সোসাইটি জাতীয় আন্দোলনে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা বস্তুতই বিশ্বয়কর\* (২)।

ভন সোসাইটি ছিল তংকালে যুবসম্প্রদায়ের এক প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। এর কার্যালয় ছিল তংকালীন মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনের ( বর্তমান বিস্থাসাগব কলেজের ) দোতালায়। সতীশচন্দ্র ছিলেন এর জেনার্যাল্ সেক্রেটারী আর মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনের অধ্যক্ষ ও "ইণ্ডিয়ান নেশান" পত্রের সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ দোষ ছিলেন এর স্থায়ী সভাপতি। ১৯০২ সনের ডিসেম্বরের "ডন" সংখ্যায় উভয়ের স্বাক্ষরিত এক যুক্ত বিবৃতিতে এই সোসাইটির উদ্দেশ্য ও কর্ম-প্রণালী প্রথম প্রকাশিত হয়। তংপরবতী "ডনের" বহু সংখ্যায়—বিশেষ কবে ১৯০৪-১৯০৭এর মধ্যে—সোসাইটি সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য ছাপা হয়। এই সকল তথ্য আরও পরিষ্কার হয়ে উঠেছে উক্ত সোসাইটির কয়েকজন সদশ্যের

<sup>\* (</sup>२) ডন দোনাইটি সম্পর্কে বিশ্বত আলোচনা নেথকদের The Origins of the National Education Movement (কলিকাতা, ১৯৫৭) গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে।

সঙ্গে ব্যক্তিগত মোলাকাতের ফলে। ডন সোসাইটির ছাত্রদের মধ্যে হারাণচন্দ্র চাকলাদার, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, কিশোরী মোহন গুপ্তা, উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল ও মহেন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখ ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনার ফলে উক্ত সোসাইটি সম্বন্ধে বহু নৃতন তথ্যের সন্ধান পাই। এ বিষয়ে আমাদের সবচেয়ে বেশী ঋণ বিনয় সরকারের কাছে। বিনয় সরকারই বাংলাভাষায় "ছুন সোসাইটি" সম্বন্ধে প্রথম স্থবিস্তৃত আলোচনা করেন। প্রমাণ "বিনয় সরকারের বৈঠকে" (কলিকাতা, ১৯৪২)।

ডন সোসাইটির একটি মূল উদ্দেশ্য ছিল তৎকালে সরকারী ও বেসরকারী কলেজে প্রদত্ত ছাত্রদের শিক্ষার অব্যবস্থা দ্রীকরণ ও এক উন্নততব প্রণালীতে শিক্ষাদান। তৎকালে কলেজে ছাত্ররা যে ধরণের শিক্ষা পেতো তা ছিল একাস্কভাবই পুথিগত। ছাত্রদের স্বাধীন চিস্তাশক্তি ও কল্পনা উন্মেষের অপেক্ষা সেই বিভাশিক্ষার আবহাওয়ায় বড় ঠাই পেতো কোন প্রকারে পরীক্ষা-পাশ ও বিশ্ববিভালয়ের ডিগ্রী লাভ। যে পরিমাণ শক্তি ও সময় ব্যয়িত হতো, সে পরিমাণ বিভাশিক্ষা হতো না, আর ষেটুকুওবা বিভাশিক্ষা হতো, তা জীবনের স্বাভাবিক অক্ষে পরিণত হতো না। এই অব্যবস্থা দ্র করবার দায়িত্ব গ্রহণ করে ডন সোসাইটি \*(৩)।

সোসাইটির দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের নৈতিক শিক্ষা প্রদান ও চরিত্র গঠন। প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতিতে এ ধরণের শিক্ষার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। যুবসম্প্রদায়ের চরিত্র গঠন না হলে জাতীয় উন্নতি

<sup>\* (</sup>৩) নঙ্গেন্দ্রনাথ খোবের বক্তি। ('ডন মাাগাজিন', নেপ্টেম্বর, ১৯০৪, চতুর্থ জ্ঞাল, পৃঃ ১-৫ জটবা )।

সম্ভব নয়। তাই ভন সোসাইটির কত্পিক এই দায়িত্বও সানন্দে গ্রহণ করেন।

সোসাইটির তৃতীয় লক্ষ্য ছিল ছাত্রদের ব্যবহারিক ও কারিগরী শিক্ষা প্রদান। বিশ্ববিত্যালয়ের আবহাওয়ায় এর কোনো ব্যবস্থা তংকালে ছিল না, অথচ দেশের আর্থিক উন্নয়নের জন্ম শিল্প-সংক্রাস্ত ও কারিগরী শিক্ষা একাস্ত জরুরী।

সোসাইটির চতুর্থ ও চরম লক্ষ্য ছিল ছাত্রদের মনে স্বজাতি-প্রীতি, দেশাত্মবোধ ও স্বার্থত্যাগের আকাজ্ঞা সঞ্চার করা। মূলতঃ এই চারিটি উদ্দেশ্য নিয়েই ভন সোসাইটি স্থাপিত হয়।

ভন সোসাইটির কাজকর্ম তিনটি মূল শাখায় বিভক্ত ছিল: সাধারণ বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ ও পত্রিকা বিভাগ \*(৪)। সাধারণ বিভাগ খোলা হয় ১৯০২ সনের জুলাই মাসে। বস্তুত, এই বিভাগ নিয়েই ভন সোসাইটির জন্ম। এর একবছর পরে অর্থাৎ ১৯০৩ সনের মাঝামাঝি খোলা হয় শিল্প-বিভাগ। আবার তারও এক বছর পরে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর, ১৯০৪ সনে খোলা হয় পত্রিকা-বিভাগ।

ভন সোদাইটির সাধারণ বিভাগে সপ্তাহে ছদিন করে ক্লাস নেওয়া হতো। 'ডন' পত্রিকা পাঠে জানা যায় যে, প্রতি রবিবার অন্পষ্ঠিত হতো "জেনার্যাল্ ট্রেনিং ক্লাস" আর শুক্রবার হতো "মর্যাল অ্যাণ্ড রিলিজিয়াস্ ট্রেনিং ক্লাস"। প্রথম দিনে বক্তৃতা হতো ইংরেজীতে—বক্তা থাকতেন স্বয়ং সতীশচক্র। দ্বিতীয় দিনে বক্তৃতা, হতো বাংলায়—বক্তা থাকতেন পণ্ডিত নীলকণ্ঠ গোস্বামী। প্রথম দিনের বক্তৃতার বিষয়বস্তু

**<sup>★(8) &</sup>quot;ভন ম্যাথাজিনে" প্রদত্ত ডন দোসাইটির কাজক**র্মের হিদাব জটব্য (জুলাই, ১৯০৫)।

ছিল রকমারি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা কাণ্ডে আলোচনা চালানো হতো। স্থারতের ইতিহাদ, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, অর্থনীতি, শিল্পকলা এর কোনোটাই আলোচনা-বহিত্ তি ছিল না। আর এই আলোচনা চালানো হতো তুলনামূলকভাবে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে। কিন্তু যাই আলোচ্য বিষয় হোক না কেন, মূল লক্ষ্য থাকতো জাতীয় স্বার্থসমূহের বিশ্লেষণ এবং পরোক্ষভাবে স্বদেশসেবার আদর্শ-প্রচার। জন সোদাইটিতে সতীশচন্দ্রের বক্তৃতামালা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শী বিনয় সরকার বলেছেন: "ব্যক্তির চেয়ে জাতি বড় এই ছিল মূলা। পরিবারের চেয়েও দেশ বড় এই মন্তরই প্রচারিত হ'তো নানা আকারে। কোনো দিন স্পেন্সারের বাণী, কোনো দিন মিলের বয়েৎ, কোনো দিন কার্লাইলের বুখ্নি। কিন্তু যাই আলোচিত হ'ক না কেন,—ডাইনে বায়ে পায়তারা করতে করতে সতীশবাবু এসে দাঁড়াতেন তার স্বদেশনিষ্ঠায়।

"প্রত্যেক দিনই ঘুরে-ফিরে এসে হাজির হ'তাম স্বার্থত্যাগের দর্শনে। বুঝতে পারতাম,—বিবেকানন্দ-বাঞ্ছিত 'একবগ্গা ক্ষ্যাপামির' জ্যাস্ত প্রতিমৃতি সভীশ মুখোপাঝায়। সভীশবাব্র আবহাওয়ায় প'ড়েছিলাম ব'লে জীবন ধন্ত হয়েছে" \*(৫)।

বিতীয় দিনের আলোচ্য বিষয় থাকতো গীতার কর্মযোগ ও গীতার আদর্শ। "বৈঠকে" বিনয় সরকার বলেছেন: "গীতার শ্লোকগুলা ধ'রে- ধ'রে শব্দের পর শব্দ ব্ঝিয়ে দেওয়া হ'তো। পণ্ডিত নীলকণ্ঠেব ব্যাখ্যাগুলা কানে ঠেক্ত অতি-মধুর আর মিশে ষেত রক্তের সঙ্গে। প্রত্যেক দিন শুনতাম এক স্থব। তা হচ্ছে:—

<sup>+ (</sup>e) "विनन्न मन्नकारतन्न रेवर्डरक" (अथम मःखन्न, कमिकाला, ১৯৪२, पृ: २७२-७)

'শরীর কিছু নয়, প্রাণ কিছু নয়, মৃত্যু কিছু নয়। একমাত জিনিব কর্তব্য-পালন'। সেই স্থর আজও কানে বাজ্ছে। আর তারই জোরে বেঁচে র'য়েছি।"

ভন সোদাইটির সভ্যরা হুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল: বিশিষ্ট সভ্য (Recognised Member) ও সাধারণ সভ্য (Ordinary Member)। ষে-সকল সভ্য জেনার্যাল্ টেণিং ও মর্যাল টেণিং উভয় ক্লাসেই শতকরা অস্ততপক্ষে বাটটি বকৃতায় উপস্থিত হতো এবং যারা ক্লাসের নির্দিষ্ট কাজ নিয়মিত সম্পন্ন করতো, তারা ছিল এই সোসাইটির বিশিষ্ট সভ্য। আর যারা সোসাইটি-অহুষ্ঠিত যে কোনো ক্লাদে অস্ততপক্ষে শতকরা পঞ্চাশটি বক্তায় অংশ গ্রহণ করতো, তাদের বলা হতো সোসাইটির সাধারণ সভ্য। ১৯০৫-০৬সনে ভন সোসাইটিতে উভয় শ্রেণীর সভ্যসংখ্যা কমপক্ষে ছিল একষ্টি জন। ১৯০৬ সনের মার্চের "ডন" পত্রিকায় যে একষটি জনের নাম প্রদন্ত আছে তার মধ্যে বাঙালী-অবাঙালী উভয়বিধ ছাত্রই ছিল। ঐ রিপোর্টে বিনয় কুমার সরকার, রবীক্র নারায়ণ ঘোষ, রাজেক্র প্রসাদ, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিশোরী মোহন গুপ্ত ইত্যাদির নাম দেখতে পাই। উক্ত রিপোর্টে হারাণচক্র চাকলাদার ও রাধাকুমৃদ মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লিখিত না হলেও একথা স্থনিশ্চিত যে তারা উভয়েই ডন-সোসাইটির সভ্যদের মধ্যে পাঞ্চাহানীয় ছিলেন। তাছাড়া, ডন সোসাইটির ক্লাসে অনিয়মিতভাবেও বছ ছাত্র উপস্থিত থাকতো। বিনয়বাব্ "বৈঠুকে" বলেছেন যে, "পঁচাত্তর বা গোটা শ'য়েক" ছাত্রকে তিনি অনেক সময় তন সোদাইটির ক্লাদে একদকে পেয়েছেন। এই সোসাইটিতে যে সকল ছাত্র অনিয়মিতভাবে আসতেন, তাঁদের মধ্যে প্রফুলকুমার সরকার, নৃপেক্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেক্রনাথ সরকার,

শচীব্রপ্রসাদ বহু ও বাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের অনেকেই নিজ নিজ জীবনে সতীশচন্দ্রের দান প্রদার সঙ্গে স্মারণ করেছেন।

ভন সোসাইটির সাধারণ বিভাগে শিক্ষাপদ্ধতির হুটি বিশেষত্ব ছিল—"রেকর্ড বই" (Record Books) ও আলোচনা-চক্র (Discussion Classes)। প্রত্যেক দিন ক্লাসে ছাত্ররা বক্তবার চুম্বক নিজ-নিজ নোট বই-এ লিখি নিতো। বক্তৃতার শেষে সোসাইটি থেকে ছাত্রদের কাগজ ও পেন্সিল দেওয়া হতো। ঐ থাতায় ছাত্রগণ সাধারণ বক্ততার হুই দিনের মধ্যে আলোচ্য বিষয়বস্তু প্রবন্ধাকারে লিখে Literary Secretary-র কাছে ফিরিয়ে দিতো। Literary Secretary ছাত্রদের মধ্যেই কোনও একজন থাকতো। পরে জেনার্যাল সেক্রেটারী অর্থাৎ সতীশচক্র নিয়মিতভাবে খাতাসমূহ পরীক্ষা করতেন ও প্রয়োজন মত ছাত্রদের গঠনমূলক উপদেশ দিতেন। সভাপতি নগেক্সনাথ ঘোষও কথনো কথনো ছাত্রদের 'থাতা' দেখতেন। ঐ থাতাগুলিকে Record Books বলা হতো। রেকর্ড বইগুলি ছিল সোসাইটির সম্পত্তি। এই সকল রেকর্ড বইয়ে ছাত্রদের স্বাধীন চিন্ধা ও কল্পনাণজ্জির পরিচয় পাওয়া যেতো।

তাছাড়া, আলোচনা-চক্র ছিল দোসাইটির আর একটি বিশেষত্ব। সতীণচন্দ্র মাঝে মাঝে যে কোনো ক্লাদের দিনে উপস্থিত সভ্যদের ছোট ছোট কয়েকটি দলে বিভক্ত করে দিতেন এবং সোদাইটিতে প্রদত্ত বক্ততার বিষয়বস্থ থেকে প্রাদিদ্ধিক কতকগুলি প্রশ্ন বেছে প্রত্যেক দলকে স্বতম্ভভাবে আলোচনার নির্দেশ দিতেন। ছাত্রদের মধ্য থেকেই প্রত্যেক দলের জন্ম একজন সভাপতিও স্থির করে দেওয়া হতো। এই সভাপতির পরিচালনায় প্রত্যেক দল স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা চালাতো ও সভ্যগণ নিজ নিজ মস্তব্য রেকর্ড বইয়ে লিপিবদ্ধ করতো। পরিশেষে এই সকল আলোচনার বিবরণী ও ভোটাবিক্যে গৃহীত সিদ্ধান্ত দলীয় সভাপতি কর্তৃকি পেশ করা হতো সোসাইটির জেনার্যাল সেক্রেটারীর নিক্ট।

ভন দোসাইটির কর্ম-প্রণালীতে স্বায়ন্ত-ণাসন নীতির ঠাঁই ছিল খুব উচুতে। এই বিষয়ে বিশিষ্ট সভ্যদের ক্ষমতা ছিল খথেই। বিশিষ্ট সভ্যগণ নিজেদের নির্বাচিত সভাপতি ও কার্যনির্বাহক সমিতির ভন্থাবিধানে সোসাইটির আভ্যন্তরীণ শাসনসংক্রান্ত সকল কাজকর্ম পরিচালনা করতো।

নিয়মান্থবর্তিতা ও যোগ্যতা অন্থদারে ছাত্রদের পুরস্কার দেবার ব্যবস্থাও ডন সোসাইটিতে ছিল। কোন্ কোন্ সভ্য এইরূপ পুরস্কার পাবার যোগ্য, তাও নির্ধারণের মূল দায়িত্ব ছিল সভ্যদের উপর। প্রধানত, ছাত্রদের ভোটের ঘারাই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো। পুরস্কার, পদক ও রুত্তিদানের জন্ম পৃথক ভোটের ব্যবস্থা ছিল। এই সকল ব্যাপারে বিশিষ্ট সভ্যের তৃটি ও সাধারণ সভ্যের একটি করে ভোট থাকতো \* (৬)। বংসরাস্তে গণ্যমান্ম ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে সোসাইটির পুরস্কার বিত্রবণী সভা অন্তুষ্ঠিত হতো।

্ন সোসাইটির দিতীয় শাখা ছিল এর শিল্প-বিভাগ। এই শিল্প বিভাগ প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে প্রধান উৎসাহী কর্মী ছিলেন কিরণ চন্দ্র বস্থ। ১৯০৩ সনে এই বিভাগের পরিচালনায় এক স্বদেশী দোকান খোল। হয়। এই দোকানে স্বদেশজাত শিল্পদ্রব্যের সংগ্রহ ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা ছিল। তন সোসাইটির শিল্প বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে দেখা

<sup>\* (\*) &</sup>quot;छन माशासिन" (मार्ठ, ১> · ७, ठपूर्व बःम, शः ১-३) खहेता।

ষায়: "এখানে ভারতের নানা স্থানের কলের ও হাতের তৈয়ারী সকল প্রকার ধৃতি, শাড়ী, নয়ানস্থক, মার্কিন, টীকিন, চেক ও ফ্যান্সী ছিট, টুইল, লংক্লথ, বিছানার চাদর, টেবিল ক্লথ, তোয়ালে, গেঞ্জি, ক্মাল, মোজা, পীতবস্ত্র, এসেন্স, সাবান, চিঠির কাগজ, এল্মিনামের দ্রব্যাদি, আইভরী বোতাম, জুতার ক্রিম, ছুরী, কাঁচি, ইন্ধপিল, নিভ প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য পাওয়া যায়।" মফঃস্বলবাসীদের স্থবিধার জন্ম সাধারণ ও ভিঃ পিঃ ডাকে মাল পাঠানোর ব্যবস্থাও ছিল।

শিল্প-বিভাগের উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত তিনটি:—প্রথমত, দেশের শিল্পবিষয়ক সমস্যা সম্পর্কে ছাত্রদের অবহিত করা; দ্বিতীয়ত, ব্যবসায়ী বিভায় তাদের হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া ও করিৎকর্মা করে তোলা; তৃতীয়ত, স্বদেশী শিল্পের প্রতি তাদের মনে যথার্থ দরদ সঞ্চার করা।

ভন সোদাইটির শিল্প-বিভাগ সংগঠন করার সঙ্গে তৎকালীন ছইজন প্রথাতনামা বাঙালা ব্যবসায়ী ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। এঁদের একজন ছিলেন কে, বি, সেন (বড়বাজারের বস্ত্র-ব্যবসায়ী) ও দ্বিতীয়জন ছিলেন জে, চৌধুরী (বহুবাজারস্থ 'ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্দে'র মানেজিং ডিরেক্টার)\* (৭)। সোদাইটির স্বদেশী দোকান পরিচালনার দায়িত্ব ক্যস্ত ছিল সোদাইটি কর্তৃক নির্বাচিত একটি "বিজনেস্ সেকশানের" উপর। ডনের প্রবীণতম ছাত্র হারাণচক্র চাকলাদার ছিলেন এই সেকশানের প্রধান তত্বাবধায়ক। দোকানে মাল-সংগ্রহের ও বেচা-কেনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল ছাত্রদের। টাকায় এক আনা লাতে এ মাল বিক্রয় হতো। বেচা-কেনার হিসাবও রাথতে হতো

 <sup>★ (</sup>৭) বলেক্সনাথ বোবের বক্তৃতা ("ভন ম্যাগালিন," সেপ্টেবর, ১৯০৪, চতু

আংশ, পৃ: ১-৫ )

ছাত্রদেরই। প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে ৭টা পর্যন্ত স্বদেশী দোকান থোলা থাকতো। ছাত্রদের এই সমস্ত কাজ ছিল সম্পূর্ণভাবে অবৈতনিক। বিক্রয়লন্ধ অর্থ থেকে তারা নিজেরা এক কপর্দকও গ্রহণ করতে পারতো না। বংসরাস্তে যে সামান্ত লভ্যাংশ উব্ ও থাকতো (প্রদর্শনী অর্থ্ডান, বিজ্ঞাপন ছাপানো ইত্যাদি বিষয়ে থরচের পর ) তা ছাত্র-ক্রেতাদের মধ্যেই আবার ক্রীত মূল্যে গুরুত্ব অম্পাবে প্রথম কয়েকজনকে বন্টন করে দেওয়া হতো। শিল্প-বিভাগ খোলার পর প্রথম বছরই (১৬ই জুন, ১৯০৩—১৫ই জুন, ১৯০৪) এই বিভাগ থেকে প্রায় দশ হাজার টাকার স্বদেশী দ্রব্য বিক্রীত হয়। এর লভ্যাংশ কমপক্ষে দশজন ছাত্র-ক্রেতাকে দেশীয় দ্রব্যাকারে পুরস্কার দেওয়া হয়। এইভাবে তন সোসাইটির আবহাওয়ায় ছাত্রগণ স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহারে অভ্যন্ত হয়ে ওঠে ও ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে হাতে-কলমে অভিক্রতা লাভ করে।

দেশবাসীর প্রাণে স্বদেশী ভাব সঞ্চারিত করার উদ্দেশ্যে জন সোসাইটির উত্যোগে মাঝে-মাঝে স্বদেশী শিল্প-বিষয়ক বক্তৃতার ব্যবস্থাও থাকতো এবং মাঝে মাঝে স্বদেশী শিল্প-প্রদর্শনীও অন্থান্তিত হতো। প্রথম বছরে (জুন, ১৯০৩-জুন-১৯০৪) শিল্প-বিভাগের তদবিরে হ্বার বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়। একবার বক্তৃতা করেন ইণ্ডিয়ান স্টোর্স বা ভারত-ভাগুরের জে, চৌধুরী; আর একবার বক্তৃতা করেন বড় বাজারের বন্ধ ব্যবসায়ী কে, বি, সেন। উভয় বক্তৃতাতেই সভাপতিত্ব করেন নগেন্দ্র নাথ ঘোষ। এই সকল বক্তৃতায় বাইরের বহু ব্যক্তিও উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া, প্রথম বছরেই আবার হ্বার শিল্প-প্রদর্শনী অন্থান্তিত হয়—একবার ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে আর একবার মেটোপলিটান ইনষ্টিটিউশনে। ১৯০৫ এর জুলাই মাধে ভন সোসাইটির উছোগে ষে শিল্প-প্রদর্শনী অন্থান্তিত হয় তা অত্যম্ভ চিন্তাকর্থক হয়েছিল। প্রায় তিন হাজার লোক এই প্রদর্শনী দেখতে এসেছিল। আগস্ককদের মধ্যে নরেন্দ্র নাথ সেন, ভূপেন্দ্র নাথ বোদ, দিস্টার নিবেদিতা, প্রাণক্ষক্ষ আচার্য, ইন্দুমাধ্য মল্লিক উপস্থিত ছিলেন। অধ্যক্ষ ই, বি, হাভেল্ প্রমুখ বছ বিদেশী ব্যক্তি ও অনেক মাড়োয়ারী ভদ্রলোকও উপস্থিত ছিলেন। হাভেল সাহেব ঐ প্রদর্শনীতে এক নাতিদীর্ঘ ভাষণে ভন সোসাইটির বিশেষ তারিফ করেন ও কলিকাতার একটি বয়ন বিজ্ঞালয় স্থাপনের জন্ত সকলকে অন্থরোধ জানান। এই শিল্প-প্রদর্শনী তুপুর ২-৩০ থেকে বিকাল ৬টা পর্যন্ত খোলা ছিল। ৬টার সময় প্রদর্শনী বন্ধ করায় বছ লোক নিরাশ হয়ে ফিরে য়ায়। তৎকালীন "অমৃতবাজার পত্রিকা" ও "বেগলী" পত্রে সম্পাদকগণ এই মর্মে ভন সোসাইটির কত্পিক্ষকে অন্থরোধ জানান যে, ঐ ধরণের শিল্প-প্রদর্শনী ভবিয়তে যেন একদিনের পরিবর্তে অন্ততঃ তিনদিন জনসাধারণের জন্ত উন্মুক্ত রাখা হয় \*(৮)।

এইভাবে নানাবিধ উপায়ে,—বদেশী দোকান প্রতিষ্ঠা করে, স্বদেশী দ্রব্যের শ্রেষ্ঠ ছাত্র-ক্রেতাদের মধ্যে পুরস্কার বন্টন করে, স্বদেশী শিল্প-বিষয়ক বক্তৃতা ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে এবং সর্বোপরি স্বদেশীভাবে অমুপ্রাণিত একদল তরুণ ছাত্রকে তৈরী করে,—ডন সোসাইটি স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমি রচনা করে। সার্বজনিক সভায় বাংলার জননায়কগণ বিলাতী মাল বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের সংকল্প গ্রহণ্ করেন ১৯০৫ সনের ৭ই আগস্ট। কিন্তু ঠিক অমুরূপ আদর্শই জন সোসাইটি প্রচার করে, শুধু প্রচার নয়, ঐ আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেবার

<sup>+ (</sup>r) "ভন ম্যাগাজিন" ( সেপ্টেবর, ১৯০৫, চতুর্ব আংশ, পৃ: e-e ) জন্তব্য ।

চেষ্টাও করে অস্ততপক্ষে তৃ'বছর পূর্ব থেকে। ডন সোসাইটির শিল্পবিভাগ তৎকালীন যুবসম্প্রদায়কে বিশেষভাবে আরুষ্ট করে ছিল।
অবসরপ্রাপ্ত সাবজজ মণীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশন্ত এক লিপিতে আমাদের
জানিয়েছেন যে, সতীশচন্দ্র তংকালে স্বদেশী শিল্পন্রব্যের প্রতি কিভাবে
বছ ছাত্রের মনে মমন্বরোধ জাগিয়েছিলেন। সোসাইটির শিল্প-বিভাগ
পরিদর্শন করতে এসে রবীন্দ্রনাথ মৃশ্ধ হয়েছিলেন ও একসময় তিনি
নিম্নমিতভাবে ভন সোসাইটির সাধু উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হবার জন্ত
সতীশচন্দ্রের হাতে মাসিক ১০১ টাকা করে সাহায্য দানও করতেন।

ভন সোসাইটির তৃতীয় শাখা ছিল পত্রিকা বিভাগ। এই বিভাগ থোলা হয় সেপ্টেম্বর, ১৯০৪ থেকে। ঐ সময় "ডন" পত্রিকা (১৮৯৭ সনের মার্চ মাসে প্রথম প্রতিষ্ঠিত) উক্ত সোসাইটির মুখপত্রে রূপাস্তরিত হয় ও "দি ডন অ্যাণ্ড ডন সোসাইটির ম্যাগাজিন" নাম ধারণ করে। ঐ নামে পত্রিকা চলেছিল ১৯১৩ সনের নবেম্বর মাস পর্যন্ত। কিন্তু পত্রিকাখানি ডন সোসাইটির 'সত্যকার' মুখপত্র হিসাবে কাজ করে মাত্র বছর ছই (সেপ্টেম্বর, ১৯০৪—জুলাই, ১৯০৬)। ১৯০৬ সনের আগন্ত মাসে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের কাজকর্ম প্রাদমে আরম্ভ হলে ঐ পত্রিকা জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের মুখপত্র হিসাবে পরিণত হয়। ১৯০৬ থেকে ১৯০৯ পর্যন্ত ডন মাগাজিন মূলত জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের বাণীই ঘোষণা করে। ১৯১০ থেকে ১৯১৩ এই চার বছর ডন পত্রিকায় প্রাধান্ত লাভ করে ভারতীয় শিল্প, ভাস্কর্য, সংগীত ও ইতিহাসের আলোচনা \* (৯)।

<sup>\*(&</sup>gt;) লেখকদের The Origins of the National Education Movement গ্রন্থখানি এই প্রসঙ্গে পঠিত্য।

এই প্রদক্তে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯০৪-০৬ এর মুগে পত্তিকার মূল লক্ষ্য হলো ভারতবিষয়ক গবেষণা। "দেশকে ভালবাসতে হলে দেশকে জানতে হবে" এই মন্ত্র নিয়ে সতীশচন্দ্র ডনের দ্বিতীয় পর্বে 'ইণ্ডিয়ানা' নামক অংশ পত্রিকায় প্রবর্তন করেন। এই অংশে ভারতীয় নরনারী, শিক্ষা, সংস্কৃতি, আচার, রীতিনীতি, ভাষা, সাহিত্য, অর্থনীতি, সমাজতত্ব, সংখ্যাশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ক তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতো। তাছাড়া, ঐ পর্বে পত্রিকার আরও কয়েকটি বিশেষত্ব লক্ষণীয় ছিল—বেমন 'টপিক্স্ ফর ভিস্কাশান্', 'স্তুডেন্টস্ সেক্শান', 'করস্পণ্ডেন্ কলাম' ইত্যাদি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অংশের প্রবর্তন। এই সময় পত্রিকার প্রচার ও প্রচলন পূর্বের থেকে বেড়ে যায় অনেকখানি। ভারতের নানা প্রান্তে,—বেমন কলিকাতা, ত্রিবাঙ্কুর, গুজরাট, বরোদা, তাঞ্চোর, পাঞ্চাব, ভিজাগাপট্টম, বিহার, পুণা, আমেদাবাদ, মাদ্রাজ, वरिष हेजाि हात्न,--- এর পাঠক ও গ্রাহক সংখ্যা ছিল বহুসংখ্যক। তংকালে ভারতের নানা প্রান্তে অবস্থিত ছাত্রেরা ডন পত্রিকার "Correspondence Column"-এর মারফং পারস্পরিক ভাব-বিনিময় করতে পারতো। পত্রিকার এই অংশে ভারতের এক প্রান্তের ছাত্রেরা কতকগুলি প্রশ্ন করে উত্তর চাইতো অ্যান্স ছাত্রদের কাছ থেকে। ডন পত্রিকায় সেই সকল প্রশ্ন ও উত্তর নিয়মিততাবে প্রকাশিত হতো। এইভাবে ভারতীয় ছাত্রেরা ডনের মারফং পরস্পরের কাছে আসতে পেরেছিল অনেকথানি।

আর একটা বিশেষত্বও এই প্রদক্ষে উল্লেখবোগ্য। সতীশচন্দ্র ভন ম্যাগান্ধিনে প্রবন্ধরান্ধি প্রকাশ করে ভারতের অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক গবেষণায় বিপুল উৎসাহ দিয়েছিলেন। সেকালে বারা অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক গবেষণায় প্রপ্রদর্শকের কান্ধ করেন, তাঁদের মধ্যে সতীশচক্র নিঃসন্দেহে একজন। সতীশচক্র ভধু নিজে প্রবেষণামূলক লেখা প্রকাশ করেই ক্ষান্ত থাকেন নি, ডনের মাধ্যমে একদল উৎসাহী লেখক-গোষ্ঠীও গড়ে তুলেছিলেন। এবিষয়ে তিনি ছিলেন ঈশরগুপ্ত, অক্ষয় দত্ত ও বিষমচন্দ্রের যোগ্য উত্তরসাধক। সতীশচন্দ্রের হাতে-গড়া ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তী জীবনে গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষ ক্বতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। এঁদের মধ্যে হারাণচন্দ্র চাকলাদার ( ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্বেবী ), রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ( ঐতিহাসিক ), রবীক্রনারায়ণ ঘোষ ( স্থরেক্রনাথ কলেজের ভৃতপূর্ব অধ্যক্ষ ও ঐতিহাসিক ), বিনয়কুমার সরকার ( ঐতিহাসিক, সমাজশাল্তী ও রাষ্ট্র-বিজ্ঞানী ), রাজেন্দ্র প্রসাদ ( স্বাধীন ভারতের প্রজাতন্ত্রের প্রথম সভাপতি ও ঐতিহাসিক), উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল ( ঐতিহাসিক), প্রফুলকুমার **সরকার** ( সাংবাদিক ও সমাজ-দার্শনিক ) ও মহেন্দ্রনাথ সরকারের ( দর্শন-সেবক ) নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। নয়া ভারতের জাতীয় জীবনে এঁদের সাংস্কৃতিক দান এক বিশেষ গৌরবময় অধ্যায় রচনা করেছে।

খদেশী আন্দোলন আরম্ভ হবার পূর্বেই তন সোসাইটি বাংলাদেশে এক শক্তিশালী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও খদেশসেবার কর্মকেন্দ্র হিসাবে কাজ করে চলে। তৎকালীন মনীধীদের মধ্যে যারা এর গুণগ্রাহী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ, বিচারপতি চন্দ্রমাধ্ব ঘোষ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রবীক্রনাথ ঠাকুর, সিস্টার নিবেদিতা, ব্রহ্মবাদ্ধব উপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র বর্ম্ম্, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্যক্তির নাম শ্ববণীয়। এঁদের কেউ কেউ ১০০২ — ৩৬ সনের মধ্যে ভন সোসাইটির সাধারণ বিভাগে মাঝে-মাঝে বক্তৃতাও প্রদান করেছেন।

১৯০৬ সনের ২৫শে ফেব্রুয়ারী জন সোসাইটিতে রবীক্রনাথ যে বক্তা প্রদান করেন তার ছত্ত্রে ছুটে উঠেছে সোসাইটির প্রতি রবীক্র-নাথের গভীর শ্রদ্ধা ও দরদ। রবীক্রনাথই বোধ হয় প্রকাশ্র সভায় খদেশী আন্দোলনে ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে সতীশচন্দ্রের বিশেষ দান সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন। ঐ বক্তৃতায় ডন সোসাইটির ছাত্রদের উদ্দেশ্যে রবীক্রনাথ বলেন:

"আমি আপনাদের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছি সত্য কিন্তু আপনা-দিগকে বিশেষ ভাবে কি বলিবার আছে তাহা ভাবি নাই। আপনারা যে ভাবে দীক্ষিত এবং অভাস্ত হইয়াছেন তাহাতে বাহিরের কোন উত্তেজনার প্রয়োজনও আপনাদের নাই। সতীশবারু যে সময় ডন্ সোপাইটী স্থাপন করিয়াছিলেন তথন সদেশী আন্দোলন ছিল না, শিক্ষা-সম্পর্কীয় এই National Movement-এরও তথন স্তর্গাত হয় নাই। এমন দিনে সতীশবাৰু দুৱের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বাহিরের উৎসাহ উত্তেজনার অপেক্ষায় না থাকিয়া মহং লক্ষ্যমাত্র সম্বল করিয়া এই সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। যে সভা সাময়িক কোন গৃহৎ উত্তেজনা উদীপনার মুখে তৈয়ার হয় নাই, আপনারা সেই সভার আকর্ষণে এখানে মিলিয়াছেন। এতদিন ধীরে ধীরে ইহার বীজ অঙ্কুরিত হইতেছিল, এখন তাহা পল্লবিত হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ... বাহিরের মাদক পদার্থে ক্ষণিক একটা উত্তেজনা জন্মে, কিন্তু কিছু পরেই আবার অবসাদ উপস্থিত হয়। আপনারা সে প্রণালী অবলম্বন করেন নাই। বীক্ যেমন গোপনে ধীরে ধীরে মাটী হইতে জীবনী-শক্তি সংগ্রহ করে, আপনারাও ভিতর হইতে তেমনি জীবনী-শক্তি সংগ্রহ করিয়া চলিয়াছেন।

"আপনাদের সোসাইটার কথা এতক্ষণ বলিলাম। আরো একটা

कथा विनव। আक आमारित रिला श्रामी विष्णानम श्रामित र চেষ্টা হইতেছে, সভীশবাৰ তাহার একটি মুখ্য অবলম্বন। তাঁহার উৎসাহেই ইহা অমুপ্রাণিত হইয়াছে। আমরা এই স্বদেশী আন্দোলনে যতটুকু কাজ করিতে পারিয়াছি তাহার জন্ম গর্ব্ব অমুভব করিয়া থাকি। কিন্তু আমরা ভাবি না যে গর্কের সঙ্গে আমাদের লঙ্গার বিষয়ও আছে। আমরা ইতিমধ্যে যে যে অফুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছিলাম, আর যেগুলি উংসাহের অভাবে মারা যাইতেছে বলিয়া আৰু আক্ষেপ করিতেছি, দেগুলিকে দফল করিবার জন্ম আমরা এমন কোনও স্বার্থত্যাগ করিতে পারি নাই যাহা ইতিহাদে উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। এখনও আমাদের তাাগন্বীকারের মাত্রা এতট। উঠে নাই যাহাতে জাতি যথার্থই গৌরবান্বিত হইতে পারে। এই বি্ালয়কে সফলতা দান করিতে হইলে আপনাদিগকে এই কর্মে জীবন সমর্পণ করিতে হইবে। জীবন সমর্পণ করার মত বড় কথা আমার মুখে শোভা পায় না কেননা আমি নিজে বিশেষ কোন স্বার্থত্যাগ করিতে পারি নাই। যিনি আপনাদের চালক তিনি আপনাদের দৃষ্টাস্তম্বরূপ হইয়া আছেন। তাঁহার জীবন আপনাদিগকে এ এতের জন্ম আহ্বান করিতে পারে"(১০)।

স্বদেশী আন্দোলন স্থক হলে ডন সোসাইটির আত্মিক প্রভাব বেড়ে যায় পূর্বের থেকে আরো অনেক বেশী। সে সময় এই সোসাইটি বয়কট ও স্বদেশীভাবের এক বিপুল কর্মকেন্দ্রে স্বাভাবিকভাবেই পরিণত হয়েছিল। বিনয় সরকার বৈঠকে বলেছেন, "১৯০৫-এর আগন্ত মাসে বিলাতী বয়কট্, চালু হ'ল কল্কাতায়। তারপর হ'তে দেশশুদ্ধ হৈ-হৈ বৈ-বৈ। তথন কে যে কাকে চেনে আর কে যে কাকে চেনে না

<sup>\* (&</sup>gt; •) 'फन मानाजिन" ( बार्ट, >>•७, बारला अ:म, गृ: ७६-८•

ঠাওবাবার সাধ্য কার? দিন নাই, রাভ নাই,—চব্বিশ ঘণ্টা লোকের ভীড় সতীশবাবুর ঘরে। শুধু কি কল্কাতার লোকই আসত ? কোথায় চাটগাঁ-কুমিল্লা ? কোথায় আসাম ? কোথায় বরিশাল-ময়মনসিংহ ? কোথায় মেদিনীপুর-বীরভূম ? কোথায় দিনাজপুর-বগুড়া? কেউ থাবে জাপানে-আমেরিকায়। ছুটো সতীশবাৰুর কাছে। কেউ বসাবে গেঞ্জির কল। ছুটো সতীশবাবুর কাছে। কেউ করাবে বিশ্ববিভালয় বয়কট্। ছুটো সতীশবাবুর কাছে। যত রাজ্যের যত ছেঁাড়া-বুড়ো,---সব এসে হাজির হ'ত সতীশবাবুর নিকট হদিশ্ নিতে।" এইভাবে ডন সোসাইটির কর্মপ্রচেষ্টা ও পরিধি স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে-সঙ্গে প্রসারিত হয় বিপুলভাবে। ১৯০৫-এর শেষদিকে সরকারী বিশ্ববিত্যালয় বয়কটের জন্ম ও শিক্ষা-স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্ম আন্দোলন স্বক্ষ হলে ডন সোসাইটি তারও প্রধান কর্মকেন্দ্রে পরিণত হয়। ঐ বংসরের নবেম্বর মাসে ব্যারিষ্টার আশুতোষ চৌধুরী কলিকাতা বিশ্ববিভালয় বয়কটের জন্ম বাংলার জননায়কদের কাছে এক ফতোয়া জারী করেন। ১৬ই নবেম্বর জননায়কদের এক বিরাট সভায় স্থদীর্ঘ আলোচনার পর বিশ্ববিভালয় বয়কটের প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হয়, কিন্তু সেই সঙ্গে ঘোষণা করা হয় জাতীয় কতৃ ছে জাতীয় স্বার্থের অন্থকূল যোলকলায়পূর্ণ এক জাতীয় বিশ্ববিত্যালয় প্রতিষ্ঠার দৃঢ় সংকল্প। ১৯০৬ সনের ১১ই মার্চ গঠিত হয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (National Council of Education) ও ১৪ই আগষ্ট এরই পরিচালনাধীনে Bengal National College and School-এর উদ্বোধন ঘটে। অরবিন্দ ঘোষ এই কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ আর দতীণচক্র মুখোপাধ্যায় এর প্রথম তত্তাবধায়ক ছিলেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ স্থাপন ও বেঙ্গল আশতাল কলেজ আতি স্কুল

শংগঠনের ইতিহাসে জন সোগাইটি ও সতীশচন্ত্রের দান সর্বাপেকা উল্লেখযোগ্য। ১৯০৫—০৬ সনের জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ইতিহাস মূলতঃ সতীশচন্ত্রের জীবনকথার নামাস্তর,—বিনয় সরকারের এই অভিমত ঐতিহাসিক বিচারে স্বীকার্য বলেই মনে হয়।

পরিশেষে ভন সোসাইটির জীবনায়ু কবে সমাপ্ত হলো এ বিষয়ে অনেকের ভুল ধারণা বর্তমান। বিনয়বাবু "বৈঠকে" (২৬৪ পৃষ্ঠায়) কথাপ্রসঙ্গে বলেছেন: "ডন সোসাইটির কাজ বন্ধ হয় জাতীয় শিক্ষা পরিষং প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে। সে হচ্ছে ১৯০৬ সনের মাঝামাঝি।" ঠিক একথাই তিনি আবার তাঁর Education for Industrialization গ্রন্থেও (পৃ: ৭৬) লিখেছেন। আবার শ্রন্ধেয় গিরিজাশকর রায়চৌধুরীও "উদ্বোধনে" প্রকাশিত তাঁর "শ্রীঅরবিন্দ" রচনায় (পৌষ, ১৩৫০, পৃঃ ৫৪৭) অভুব্ধপ তথ্য পরিবেষণ করেছেন। তাঁরা উভয়েই বলতে চান যে, জাতীয় শিক্ষা পরিষদকে জন্ম দিয়েই ডন সোসাইটি পঞ্চ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই অভিমত পুরাপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৬ সনের মার্চ মাসে, আর বেঙ্গল ত্যাশতাল কলেজ স্থাপিত হয় ঐ বংসরের আগষ্ট মাসে। ১৯০৬ সনের মার্চে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হবার পর এর কার্যালয় ছিল ৫নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রাটে ( জুলাই, ১৯০৬ পর্যস্ত ), কিন্তু ডন দোসাইটির অফিস ছিল সেই পুরানো মেটোপলিটান ইনষ্টিটিউশনে ২২নং শংকর ঘোষ লেনে (জুলাই ১৯০৬ পর্যস্ত)। আগষ্ট মাদে উভয়েবই কার্যালয় স্থানাস্করিত হয় ১৯১৷১ বছবাজার ষ্ট্রীটে। ১৯০৬-এর শেষ পর্যস্তও ডন সোসাইটির স্বতম্ব অস্তিত্ব অক্ল ছিল। ১৯০৭ সনের জামুয়ারী মাসে ডন ম্যাগাজিনে প্রকাশিত সোদাইটির সেক্রেটারী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যায় যে. ১৯**০**৭ সনের জন্ম তিনি সোশাইটির নৃতন সদশ্য সংগ্রহ করতে আগ্রহানিত।
১৯০৭ এর জাম্মারীর পর এ ধরণের বিজ্ঞপ্তি আর প্রকাশিত হয় নি।
কাজেই এ থেকে এটুকু নিশ্চিত করে বলা যায় বে, ১৯০৬ সনে জাতীয়
শিক্ষা পরিষদকে জন্ম দিয়েই জন সোশাইটির জীবনমেয়াদ সাক্ষ হলো
না। জন সোশাইটির স্বতম্ব অন্তিত্ব বিনষ্ট হয় ১৯০৭-এর জাম্মারী
মাসের পূর্বে নয়। এর স্বতম্ব অন্তিত্ব নিট্ট হয় ১৯০৭-এর জাম্মারী
মাসের পূর্বে নয়। এর স্বতম্ব অন্তিত্ব নট্ট হওয়ার কারণ হলো এই বে,
বে-ভাবধারা এই সোশাইটি গত চার বৎসর যাবৎ প্রচার করে চলেছিল,
তাই বৃহত্তর রূপ গ্রহণ করে জাতীয় শিক্ষা পরিষদে। সে দিক
থেকে বিবেচনা করলে ১৯০৭-এর জাম্মারীতে জন সোশাইটির
আম্র্যানিক মৃত্যু হলেও আধ্যাত্মিক মৃত্যু হয় নি। তথন সোশাইটির
ভাবধারা ও কর্ম-প্রণালী গ্রহণ করে এগিয়ে চল্লো জাতীয় শিক্ষা
পরিষদ। "জাতীয় শিক্ষা পরিষদকে দাঁড় করিয়ে দেওয়াই জন
সোশাইটির শেষ কাজ"—বিনয় সরকারের এই উক্তি অবশ্রই
স্বীকার্য।

ভন সোসাইটি পরিচালনাকালে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রথম দিকে গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে এক বন্ধুর বাসায় বসবাস করতেন (১৯০২—১৯০৪)। ঐ সময় তিনি প্রতাহ বিকেলে প্রেসিডেক্সী কলেজের ছাত্রাবাস ইডেন হিন্দু হোষ্টেলে বেড়াতে যেতেন এবং সন্ধ্যার পরও অনেকক্ষণ পর্যন্ত বাছাই-করা ছাত্রদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিম্নে আলাপ-আলোচনা চালাতেন। ঐ হোষ্টেলে তথন থাকতেন তাঁর প্রধান তিন 'পেটোয়া'—রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, রবীক্রনারায়ণ ঘোষ ও বিনয়কুমার সরকার। রাধাকুমুদবাবুর ঘরই তথন হয়েছিল সতীশবাবুর বৈকালিক ও সন্ধ্যাকালীন আলাপ-আলোচনার কেক্সন্থল। সেই ঘরে সতীশবাবুর কথা ভনতে হোষ্টেলের অস্থায় ছাত্রও এসে

জড়ো হতো। বর্তমান ভারতের রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ তংকালে উক্ত হোষ্টেলের বাদিলা ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে ঐ আলোচনায় এসে অংশ গ্রহণ করতেন ও পরে জন সোসাইটির একনিষ্ঠ সাধক ও কর্মীতে পরিণত হয়েছিলেন।

গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে থাকাকালীন সতীশবাবু কিভাবে জীবন ষাপন করতেন, তার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া কঠিন। এই সময় তিনি আপন কাজে এত বেশী মগ্ন থাকতেন যে বাইরের অন্ত কিছুর দিকেই ठाँत नका थाकरा ना वरनरे मरन ररा। उरकारन खक्रश्रमान চৌধুরী লেনের ৩২ নং বাড়ীতে একটি মেস্ ছিল। ঐ মেসের জনৈক অবিবাসী খ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ মিত্র (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত সাব-জজ) এক লিপিতে (২৫।১২।১৯৫২) আমাদের জানিয়েছেন: "সতীশবাবুর চেহারাটী আজও আমার মনে পড়ে। গৌরবর্ণ সৌমাদর্শন ক্ষীণাক পুরুষ। সত্তপ্রধান ব্যক্তির আরুতি যেমন হয়। অতি সরল প্রকৃতির আপন ভোলা লোক ছিলেন তিনি। বোধ হয় তিনি আপনার কাজে এত মগ্ন থাকিতেন যে সংসারের অন্ত কোনও ব্যাপারের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি থাকিত না। এথানে একটি মজার কথা আমার মনে পড়িতেছে। সভীশবার মাঝে-মাঝে আমাদের মেসে আহার করিতেন। কথনও কথনও তাঁহার সহিত খাইতে বসিয়াছি। তাঁহার থাইতে বসিবার ভঙ্গীটি ছিল অম্ভত। তিনি বসিতেন অনাবৃত ভূমিতে এবং বসিবার পিঁড়িটির উপর কম্বয়ের ভর দিয়া সেটিকে তাকিয়ার কাজে লাগাইতেন। একদিন খাইবার সময় তাহার মাছের ঝোলটীর আস্বাদন বড ভাল লাগিল। সে ঝোল চিংড়ী মাছের এবং তাঁহার বাটিতেও সেই মাছই ছিল। অথচ তিনি পাচককে বলিলেন: 'ঠাকুর, আজ ঝোল বড় ভাল হয়েছে, কি মাছের

ঝোল, বাটা মাছের ঝোল ব্ঝি ?' ঠাকুর বলিল: 'না বার্, চিংড়ী মাছের ঝোল।' সতীশবার্ বলিলেন: 'চিংড়ী মাছের? আমার ধারণা বাটা মাছের ঝোলই খুব ভাল হয়।' এতেই বুঝা যায় যে সতীশবার্ কোনটা চিংড়ী মাছ, কোনটা বাটা মাছ ভাও বোধ হয় জানিতেন না।"

গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে কিছুকাল বসবাদের পর স্তীশচন্দ্র কর্ণ ওয়ালিশ খ্রীটের এক বাড়ীতে আস্তানা স্থাপন করেন। ১৯০৫ সনের জুন মাসে রাধাকুমুদ-রবি ঘোষের সঙ্গে বিনয় সরকারও ইডেন হিন্দু হোষ্টেল ছেড়ে দেন এবং সতীশবাবুর তদ্বিরে তাঁরা এক মেসের ব্যবস্থা করেন। সেই মেসের কর্মকর্তা হলেন উপাধ্যায় বন্ধবান্ধব। ব্রহ্মবান্ধবের দঙ্গে এলেন মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী \* (১১)। ব্রহ্মবান্ধব-সতীশচন্দ্র পরিচালিত এই মেস ছিল ১৬ নং কর্ণগুয়ালিশ খ্রীটের উপর একটা বড় মাঠওয়ালা বাড়ীর দোতলায়। ঐ বাড়ী রাজবাড়ী নামে পরিচিত ছিল। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বলেন যে, ঐ বাডীর মালিক ছিলেন মহেন্দ্র দাস \* (১২)। এই রাজবাড়ীর ঠিকানা কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের নামে থাকলেও ঐ বাডীর প্রবেশপথ ছিল শিবনারায়ণ দাসের গলি দিয়ে। বর্তমানে বিভাসাগর কলেজ হোষ্টেল যেখানে দাঁডিয়ে আছে, তৎকালে সেথানে ছিল এক পতিত জমি। লোকেরা ঐ জমিকে বলতো 'পান্তের মার্চ' বা 'পান্তির মার্চ'। সেই মার্চেরই উত্তর-পর্বে ছিল রাজবাড়ী। সেই রাজবাড়ীর দোতলায় সতীশচন্দ্র-ব্রহ্মবান্ধবের মেস। আর নীচতলায় 'ফিল্ড আও আকাডেমী ক্লাব'।

<sup># (</sup>১১) "বিনয় সরকারের বৈঠকে" ( কলিকাতা, ১৯৪২, পৃ: ২৮৪)

<sup>\* (</sup>১২) হেমেক্সপ্রসাদ ঘোষের "কংগ্রেস" ( কলিকাতা, ১৯২৮, পৃ: ১২৬ )

সেই ক্লাবে ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তবঞ্জন দাশ, বিজয়চন্দ্র চ্যাটার্জী. রজতনাথ রায়, স্থবোধচন্দ্র মল্লিক প্রমূথ ব্যক্তি \* (১৩)। বিনয় সরকার দোতলার মেদকে 'দতীশ-মণ্ডল' ও একতলার ক্লাবকে 'স্থবোধ-মণ্ডল' বলে ''বৈঠকে'' অভিহিত করেছেন। এই চুই মণ্ডলের উদ্দেশ্য ও গঠন-প্রণালী স্বতম্ব হলেও স্বদেশী আন্দোলনের ভাবধারা ও কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে উভয়েই অচ্ছেম্বভাবে জডিত ছিল এবং স্বদেশী আন্দোলন সংগঠনে ও পরিচালনায় উভয়েরই দান ছিল বিরাট। সেকালের শ্রেষ্ঠ জননায়কগণ— रयमन विभिन्नहन्त्र भान, त्रवीन्त्रनाथ ठीकृत, शैरतन्त्रनाथ मृत्व, अक्रमाम रत्माभाशाय, बर्जक्रनाथ मैल, आखरणिय कीधूबी, मत्नावक्षन खर-ঠাকুরতা ইত্যাদি ব্যক্তি—এই চুই মণ্ডলে ঘন ঘন আসা-যাওয়া করতেন। বিনয় সরকার বলেছেন: "সতীশবাবুর পেটোআ হিসাবে আমরা নিল-নিজ চৌকিতে বদেই কলকাতার জন-নায়কগণকে মুঠোর ভেতর পাকড়াও করতে পারতাম। এজন্য কারু উমেদারি করার দরকার হ'ত না"\* (১৪)। উক্ত মেস ও ক্লাবের সমুখন্থ পান্তির মাঠে প্রায় প্রত্যহই জননায়কগণের বক্তৃতা হতো—বিশেষ করে স্বদেশী আন্দোলন আফুষ্ঠানিকভাবে স্থক হবার পর থেকে (৭ই আগষ্ট, ১৯০৫)। বস্তুত, ১৯০৫-০৬ সনে এই পাস্তির মাঠ বাংলার দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবীদের এক বিরাট সভাগৃহ বা বক্ততামঞ্চে পরিণত হয়। 'ফিল্ড আাও আকাডেমী ক্লাব'কে প্রতাক্ষদশী বিনয় সরকার ১৯০৫-এর গৌরবময় বন্ধ-বিপ্লবের 'গ্রীণ রুম' বলে বিশেষিত করেছেন।

<sup>\*(</sup>১৩) <sup>ধ</sup>বিনর সরকারের বৈঠকে" প্রস্থের ২৮৪-২৮৮ পৃষ্ঠার ও বিনর সরকারের "আডডাধারী স্থক্ষার" প্রবন্ধে ( যা প্রেসিডেন্সা কলেজ পত্রিকার ক্ষেত্ররারী, ১৯৫০ সনে প্রকাশিত হয় তাতে) এই সকল তথা বিবৃত্ত আছে।

 <sup>\* (</sup>১৪) "विनत्र प्रवक्तारत्रत्र देवर्ठत्क", शृः २৮१-२৮४ अहेता ।

এক বংসর কাল ১৬নং কর্ণগুয়ালিশ ষ্ট্রীটের বাসায় থাকার পর (জুন, ১৯০৫ থেকে জুন, ১৯০৬) সতীশবাবু তাঁর তিন "পেটোআ" অর্থাৎ রাধাকুম্দ, রবি ঘোষ ও বিনয় সরকারকে সঙ্গে নিয়ে ৩৮।২নং শিবনারায়ণ দাস লেনের বাড়ীতে উঠে যান। সেথানকার নৃতন মেসের সঙ্গে ব্রহ্মবান্ধবের আর কোন সংশ্রব ছিল না। শিবনারায়ণ দাস লেনের এই বাড়ীতে সতীশবাবু তার বিশিষ্ট কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে ১৯০৮-এর শেষ পর্যন্ত জীবন কাটিয়েছেন। তথন স্বদেশী আন্দোলনের ও তংসংশ্লিষ্ট জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের কাজকর্ম পুরাদমে চলেছে। এবার জাতীয় শিক্ষা পরিষদের জন্মকথা, কর্মপ্রচেষ্টা, এবং তাতে সতীশচন্দ্রের দানের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন।

## চতুৰ্ অপ্ৰ্যায়

# 'জাতীয় শিক্ষা' আন্দোলনে সতীশচন্দ্র ও অরবিন্দ

১৯০৫ সনে 'বয়কট' ও 'স্বদেশী'র অগ্নিমন্ত্র উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে 'জাতীয় শিক্ষা'র মন্ত্রও দেশের দিগন্তে ধ্বনিত হয়। শিক্ষা-স্বরাজ ও শিক্ষা-স্বাদেশিকতার অগতম শ্রেষ্ঠ নায়ক ছিলেন 'ডন'-এর সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৮)। বস্তুত, ১৯০৫-এর শেষদিকে জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন স্বরু হবার পূর্বেই তিনি এর গোড়াপত্তন করেছিলেন 'জন সোসাইটি'র ভাবে ও কর্মে (১৯০২-০৭)। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ২৫শে ফেব্রুয়ারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভন সোসাইটিতে বক্তৃতাকালে সতীশবাবুর উদ্দেশে যে শ্রদ্ধাপূর্ণ উক্তি করেন, তাতেও উক্ত মতের সমর্থন পাওয়া যায়। স্বদেশী আন্দোলন স্বৰু হ'লে জাতীয় জীবনে সৰ্বাঙ্কীণ জাগৱণ দেখা দেয়---আর্থিক, রাষ্ট্রিক, শিল্প-সাংস্কৃতিক সর্ব বিভাগে। ১৯০৬ সনের ১১ই মার্চ জাতীয় স্বার্থেও জাতীয় কর্তৃত্বে জাতীয় শিক্ষা পরিচালনার জন্ম গঠিত হয় 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ'। ১৪ই আগষ্ট, ১৯০৬ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বেঙ্গল তাশ্যাল কলেজ আণ্ড স্কুল'। অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০) এই কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ আর সতীশচন্দ্র মুখোপার্যায় এর 'স্থপারিন্টেনডেন্ট' বা প্রধান তত্বাবধায়ক।

শ্রদ্ধের সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ তাঁর এক ইংরেজী পুস্তকে লিখেছেন: "Aurobindo came to Calcutta to organise the National Council of Education and National Education in Bengal. Round him rallied men of talent and patriotism among whom special mention should be made of Satish Chandra Mookerjee of the Dawn

Society" অর্থাৎ "বাংলাদেশে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ও জাতীর শিক্ষা সংগঠনের জন্ম অরবিন্দ কলিকাতায় এলেন। তাঁকে ঘিরে অনেক ম্বদেশপ্রাণ ও প্রতিভাবান ব্যক্তি জড় হলেন; তাঁদের মধ্যে ডন সোসাইটির সতীশচক্ত মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য"\* (১)। হেমেন্দ্রবাবুর এই উক্তি বিভ্রাম্ভিকর। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্ সংগঠনের পশ্চাতে সতীশচন্দ্রের অবদান অতুলনীয়। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন বাংলাদেশে স্থসংবদ্ধভাবে গড়ে তুলবার ব্যাপারে যে কৃতিম্ব আসলে 'ডন'-এর সতীশচন্দ্রের প্রাপ্য এবং সেই সঙ্গে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রাসবিহারী ঘোষেরও প্রাপ্য, তা হেমেন্দ্রবাবু বিনা প্রমাণে অরবিন্দের উপর আরোপ করেছেন। স্বভাবতই ইতিহাসের বিচারে এ অভিমত গ্রাহ্ম হতে পারে না \* (২)।

১৯০৬ সনে কলিকাতায় বেঙ্গল আশ্আল কলেজে যোগদানের পূর্বে অরবিন্দ ঘোষ বরোদা স্টেট কলেজে সহকারী অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত ছিলেন। মাসিক বেতন ছিল ৭৫০ ্টাকা। ১৮৯৩ সনে বিলাত থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তন করে অরবিন্দ বরোদায় ঐ চাকুরী গ্রহণ করেন। ১৯০৬ সনের জুলাই পর্যস্ত তিনি বরোদার চাকুরীতে বহাল ছিলেন। ১৮৯৬-৯৪ মনে তিনি তার রাজনৈতিক চিন্তাধারা "ইন্দুপ্রকাশ" পত্তে প্রকাশ করেন ও বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে সাতটি প্রবন্ধ লেখেন। অরবিনের লেখালেখির ফলে বরোদা ভারত সরকারের কডা

<sup>\*()</sup> Sri Aurobindo-The Prophet of Patriotism (Calcutta, 1949, pp 9-10)

<sup>\* (</sup>২) বভূমান লেখকদের A Phase of the Swadeshi Movement (Calcutta, 1953) গ্রন্থে সরিবিট হেমেল্রপ্রসাদ বোবের ভূমিকাটিও এই প্রসঙ্গে পৃষ্টিতব্য। ঐত্বলে তার পূর্ব মতের পরিবত ন লক্ষ্য করা বার।

নজরে পতিত হয়। তবে গাইকোয়াড়ের তেজস্বিতায় তথন পর্যন্ত কোনো শান্তিমূলক ব্যবস্থা বরোদার বিরুদ্ধে গৃহীত হয় নি। এদিকে অরবিন্দও পাছে তাঁর রাজনৈতিক লেখালেখির দ্বারা গাইকোয়াড়ের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয় এই মনে করে বিব্রত বোধ করছিলেন।

১৯০৫-সনের ৭ই আগষ্ট থেকে স্বদেশী আন্দোলন আফুষ্ঠানিকভাবে স্থক হলে।। রাজনৈতিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বার অত্বকূল সময় সমাগত মনে করে অরবিন্দ বরোদার চাকুরী ছেড়ে কলিকাতায় আসবার সংকল্প গ্রহণ করেন। ১৯০৫-এর ১৪ই নবেম্বর ব্যারিষ্টার আশুতোষ চৌধুরী বিশ্ববিষ্ঠালয় "বয়কট্" করার জন্ম ফতোয়া জারি করলেন। ১৬ই নবেম্বর পার্ক ষ্ট্রীটস্থ 'বেঙ্গল ল্যাণ্ড্রোন্ডার্স অ্যাসোসিয়েণানে'র সভায় বাংলার সম্মিলিত নেতারা জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের সংকল্প গ্রহণ করেন, যদিও বিশ্ববিত্যালয়ের আসল্ল এম, এ, ইত্যাদি পরীক্ষা "বয়কট" করার পূর্ববর্তী ঘোষণা প্রত্যাহার করা হয়। ঐ দিনের সভায় বার ঘণ্টা ধরে নেতারা জাতীয় শিক্ষা বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করেন। সভায় পৌরোহিত্য করেছিলেন উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়। উপস্থিত নেতাদের মধ্যে দতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তারকনাথ পালিত, আগুতোষ চৌধুরী, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, চিত্তরঞ্জন দাশ, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, গিরীশচন্দ্র বহু, রামেন্দ্রহন্দর ত্রিবেদী, নীলরতন সরকার, প্রাণক্বফ আচার্য, স্থরেক্তনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচক্ত পাল, মতিলাল ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী ও स्रतीविष्क मिल्लिक नाम **উ**ल्लिथरगोगा। ১৯०৫-এর ১१ই नतिस्रतित Bengalee পত্রিকায় যে-সমন্ত নেতাদের নাম প্রকাশিত হয়েছিল, তার মধ্যে অরবিন্দের নাম ছিল না। বস্তুত, অরবিন্দ তথন পর্যস্ত বরোদায়।

স্বদেশী আন্দোলন স্বৰু হবার পর অরবিন্দকে প্রথম কলিকাতায় দেখা ষায় ১৯০৬ সনের গোড়ার দিকে। এই সময় তিনি ছুটীতে বাংলাদেশে এসেছিলেন রাজনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার উদ্দেশ্যে। ১১ই মার্চ, ১৯০৬ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ'। এই পরিষদের সভাসংখ্যা প্রথমে ছিল বিরানকাই। উক্ত সভায় অরবিন্দ উপস্থিত ছিলেন ও জাতীয় শিক্ষা পরিষদের তালিকাভুক্ত সদস্তদের নাম ঘোষণা-কালে অরবিন্দের নামও সম্মানে উল্লিখিত হয়েছিল। ১৯০৬ সনের মার্চ মাদের 'ডন' পত্রিকায় এই সকল তথ্য বিশদভাবে পরিবেশিত আছে। এই সময় অরবিন্দের সঙ্গে সতীশচন্দ্রের দীর্ঘ আলোচনা হয়। বরোদার সরকারী চাকুরী ছেড়ে দিয়ে অরবিন্দ জাতীয় শিক্ষায় অংশ গ্রহণের সংকল্প প্রকাশ করলে সতীশচন্দ্র বিশেষ প্রীত হন এবং তার কাছে ভাবী তাশতাল কলেজের অধ্যক্ষের পদ প্রস্থাব করেন। অধ্যক্ষের পদ গ্রহণে অনিচ্ছা না থাকলেও অরবিন্দ কাজের বদলে কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণে বিশেষ আপত্তি প্রকাশ করেন। অবশেষে সতীশবাবুর পীড়াপীড়িতে ও যুক্তি-তর্কে মাত্র ৭৫১ টাকা মাসিক বেতন নিতে রাজা হন। অরবিন্দের এই স্বেচ্ছাকৃত ত্যাগস্বীকারের সংকল্প দেখে সতীশবাৰু বিশেষ মৃগ্ধ হলেন; কিন্তু এই নাম-মাত্ৰ অর্থে কোনক্রমেই অরবিন্দের মাসিক খরচ চল্বে না উপলব্ধি করে শেষ পর্যস্ত ভাকে ১৫০ মাসিক পারিশ্রমিক গ্রহণে সম্মত করেন। অরবিন্দকে অধ্যক্ষের পদে নিয়োগের পশ্চাতে সতীশচক্রের প্রচেষ্টা ছিল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক হারাণচন্দ্র চাকলাদার এবং রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ও কথাপ্রদক্ষে বর্তমান লেখকদের নিকট উপরি-উক্ত অভিমতই প্রকাশ করেছেন। সতীশচক্রের সঙ্গে কথাবার্তা শ্বির হবার কিছুদিন পর অরবিন্দ পুনরায় বরোদায় ফিরে

যান। কিন্তু জুলাই মাসেই আবার অরবিন্দ বরোদা থেকে বিনা বেজনে অনির্দিষ্টকালের জন্ম ছুটী নিয়ে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন ও জাতীয় আন্দোলনে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন \* (৩)। শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বলেন যে, ১৯০৬ সনের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন কালে অরবিন্দ বরোদার চাকুরীতে আমুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগপত্র দাখিল করেছিলেন।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ পরিচালিত 'বেণল তাশতাল কলেজের' কাজকর্ম আহুষ্ঠানিকভাবে স্থক্ষ হয় ১৯০৬ সনের ১৫ই আগষ্ট থেকে। বেঙ্গল ফাশ্যাল কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ও অরবিন্দের সহকর্মী রাধাকুমুদবারু বলেন: "কলেজের সঙ্গে অরবিন্দের নাম জড়িত থাকায় লোকচক্ষে কলেজের মর্যাদা বেডেছিল অনেকথানি। তিনি সাধারণত তু'ঘণ্টা করে দৈনিক কলেজে ক্লাস নিতেন। অন্তান্ত দকল কাজই সতীশবাবুকে প্রধানত দেখাগুনা করতে হতো।" বেঙ্গল আশতাল কলেজের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট স্থপারিণ্টেনডেণ্ট ও অরবিন্দের সহকর্মী অধ্যাপক হারাণ্চন্দ্র চাকলাদার বলেন: "অরবিন্দু ক্লাস নিতেও কলেজে ঠিকসময় নিয়মিতভাবে আস্তেন না। সতীশবাবু ও মনোমোহন ভট্টাচার্য প্রায়ই তাঁকে ওয়েলিংটন স্কোয়ারস্থিত স্থবোধ মল্লিকের বাদা থেকে ডেকে আনতেন। পক্ষাস্তরে কলেজের সকল কাজকর্মে,—যেমন জাতীয় শিক্ষার পাঠক্রম রচনায়, অর্থদংগ্রহের ব্যাপারে, ছাত্রদংগ্রহের কাজে, শিক্ষক-নিয়োগের দায়িতে সর্ববিষয়েই,—সতীশবাবু ছিলেন প্রধান কর্মী। এ বিষয়ে তাঁর বিশেষ সহযোগী ছিলেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন দত্ত ইত্যাদি। National College-এর organisatior -এ অরবিন্দের

<sup>\* (\*)</sup> K. R. Srinivas lyengar: Sri Aurobindo (Calcutta. 1945, p. 129).

ক্বতিত্ব এঁদের তুলনায় গৌণ।" এইসময় কলেজের কাজকর্মে সতীশ-চন্দ্ৰকে এত বেশী ব্যস্ত থাকতে হতো যে. তিনি অনেকদিন বছবাজারম্বিত কলেজ থেকে ৩৮।২নং শিবনারায়ণ দাস লেনের বাসায়ও ফিরবার ফুরসং পেতেন না। এমন অনেকদিন গিয়েছে যখন সতীশবাবু সারা দিনরাত কলেজেই কাটিয়েছেন। খাটতে খাটতে নিতান্ত পরিশ্রান্ত যথন বোধ করতেন, তথন বহুবাজার থেকে সামান্ত একটু ছানা আনিয়ে থেতেন—ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে বিশ্রামের কাজ সেরে নিতেন। রাত্রিতে কথনও কথনও কলেজের টেবিলের উপর চাদর গায়ে দিয়ে ঘমিয়ে পডতেন। বেঙ্গল ফাশ্ফাল কলেজকে দাঁড় করাবার জ্ঞ এই সময় (১৯০৬-০৮) সতীশবাবু যে অসামান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগস্বীকার করেছিলেন, একালের অনেকেই সেবিষয়ে অবগত নন। কিন্তু স্বয়ং অরবিন্দ ১৯০৮ সনের ১৯শে জাতুয়ারী বম্বে-তে প্রদত্ত এক বক্ততায় সতীশচন্দ্ৰ সম্বন্ধে বলেছিলেন: "I spoke to you the other day about National Education and I spoke of a man who had given his life to that work, the man who really organized the National College in Calcutta, and that man also is a disciple of a Sannyasin, that man also, though he lives in the world, lives like a Sannyasin" \* (৪)। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ও বেঞ্চল তাশতাল কলেজ সংগঠনের ইতিহাসে সতীশচন্দ্র ছিলেন প্রাণস্বরূপ। প্রত্যক্ষদর্শী বিনয়কুমার সুরকার এই প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, ১৯০৫-০৬ সনের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস বস্তুত সতীশচন্দ্রেরই জীবনেতিহাস ("virtually the biography of Satis Mukherjee") 1

<sup>\* (8)</sup> Sri Aurobindo: Speeches (Calcutta, 1948, p.15)

বিনয়বাবু লিখেছেন: "It was almost exclusively by him that the burden of moulding the new ideology into a concrete pattern was shouldered" \* (৫). স্বদেশীযুগের অভতম কর্মী শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ রায় তাঁর এক রচনায়—"জাতীয় বিশ্ববিভালয়ের 'গঠনতম্ব' কি অরবিন্দের রচিত ?" শীর্ষক এক চিঠিতে (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫ই জুন, ১৯৫১)—সতীশচন্দ্রের অবদান স্বস্পন্ত ভাষায় উল্লেখ করেছেন।

এদিকে ১৯০৬ সনের আগষ্ট মাসেই আবার বিপিন পালের সম্পাদনায় 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কিছুদিন পরেই অরবিন্দ ঘোষ এই পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত হয়ে পড়েন ও পত্রিকার মূল দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নবেম্বর মাসে ২।১ ক্রীক্ রো-তে স্থবোধচন্দ্র মল্লিকের বাড়ীতে এর কার্যালয় স্থানাস্তরিত হয়। এই সময় সতীশবাবু অরবিন্দকে পরামর্শ দেন যে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় সম্পাদকের নাম প্রকাশ বাঞ্চনীয় নয়। দেশমাত্রকার পূজার আয়োজন যেখানে, সেখানে সেবকের আদর্শ অক্ষন্ন রাখার জন্ম কোনো ব্যক্তিবিশেষের নাম প্রকাশ বা প্রচার করা অসমীচীন। নাম প্রকাশ ও নাম প্রচার করতে আরম্ভ করলে সেবার আদর্শ ব্যাহত হতে পারে,— এইরূপ অভিমত স্তীশচন্দ্র পোষণ করতেন। তাঁর এই পরামর্শ অরবিন্দ বিশেষ পছন্দ করেছিলেন। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় সম্পাদকের নাম না থাকার পশ্চাতে এই নৈতিক কারণের সঙ্গে রাজনৈতিক কারণপ্ত স্বাভাবিকভাবেই স্বীকায়।

'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার অফিদ্ ক্রীক্ রো-তে স্থানাস্তরিত হবার

<sup>\*(4)</sup> Benoy Kumar Sarkar: Education for Industrialization (Calcutta, 1946, p. 75)

পর থেকে বাস্তবিকই এই পত্রিকায় সম্পাদকের নাম ছাপা হতো না। এই পত্রিকা প্রত্যহ প্রত্যুষে ৩৮৷২ নং শিবনারায়ণ দাস লেনে সতীশ বাবুর নিকট এক কপি করে আসতো। প্রত্যহই সতীশচন্দ্রের ছাত্র ও উক্ত মেদের ম্যানেজার সতীশচক্র গুহ পত্রিকাখানি আসামাত্র বড়বাবুর ( সতীশ মুখোপাধ্যায়ের ) হাতে পৌছিয়ে দিতেন। কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন অরবিন্দের নাম পত্রিকায় ছাপা হয়। সতীশ গুহ সেদিন প্রত্যুবে বড়বাবুর দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করলে তিনি চমকিত হন। পত্রিকাথানি ভাঁজ করে কোটের লম্বা পকেটে চুকিয়ে সতীশচন্দ্র অল্পক্ষণ পরেই ট্রামযোগে অরবিন্দের বাসা অভিমুখে রওনা হন। ওয়েলিংটন স্কোয়ারস্থিত স্থবোধ মল্লিকের বাসায় গিয়ে একেবারে হাজির। পত্রিকায় সম্পাদকের নাম প্রকাশের কথা বলতেই অরবিন্দও বিশ্বিত হন-কারণ, ঐ দিনের পত্রিকার বিশেষভট্ক তথনও তাঁর নজরে পড়ে নি। তথন ও তার চা-খাওয়া পর্যন্ত বাকী। এ-অবস্থায়ই অরবিন্দ সতীশচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে ক্রীক রো-তে অবস্থিত পত্রিকা-অফিসে গিয়ে উপস্থিত। যে-সমস্ত কাগজ তথনও বিলি হয় নি, সেগুলি যাতে বাইরে পাঠানো না হয় তদ্রপ ব্যবস্থা অবলম্বনের পর অরবিন্দ সম্পাদকের নাম তুলে ফেলে নৃতন করে ঐ দিনের সংখ্যা ছাপতে নির্দেশ দেন। অতঃপর কর্মচারীদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ঐ প্রকার 'অপকম' করেছে তার খোঁজ নেন। দোষী ব্যক্তি কে বুঝতে পেরেও অরবিন্দ প্রকাশ্যে কাউকে বকাবকি করেন নি। হেমেল্রপ্রসাদ ঘোষের মতে দোষী বাজি ছিলেন উগ্র অরবিন্দ-ভক্ত যোগেক্দ কৃষ্ণ বন্থ \* (৬)।

<sup>\* (\*)</sup> ছেমেন্দ্রপ্রদাদ ঘোষ প্রণীত "কংগ্রেদ" (কলিকাতা, ভৃতীর সংক্ষরণ, ১৬৩৫, পু: ১৭৬)।

'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সঙ্গে সতীশচন্দ্রের যে গভীর আত্মিক সংযোগ ছিল পূর্বোক্ত ঘটনাগুলি তা স্পষ্টভাবেই স্টিত করে। অরবিন্দ ছাড়া 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সম্পাদক-মগুলীর অস্তর্ভুক্ত শ্রামস্থলর চক্রবর্তীর সঙ্গেও সতীশবাব্র ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এই পত্রিকায় সতীশবাব্ও মাঝে-মাঝে লিথ্তেন। কাশীবাসী 'ইণ্ডিয়ানা' পত্রিকার সম্পাদক ও শান্তিনিকেতন কলা-ভবনের ভূতপূর্ব কিউরেটর সতীশচন্দ্র গুহ বলেন: "অস্ততঃ একবারের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে যে আমি সতীশবাব্র লেথা ছটো articles স্থবোধ মল্লিকের বাসায় অরবিন্দের হাতে স্বহস্তে দিয়ে এসেছি। সে ছটো রচনাই যথাসময়ে 'বন্দেমাতরম্'-পত্রে ছাপা হয়।"

কঠিন পরিশ্রমে অর্বিন্দের স্বাস্থ্য থারাপ হ'লে সতীশবাবু প্রভৃতি তাঁকে কিছুদিনের জন্ম কলিকাতার বাইরে কোথাও বায়ু-পরিবর্তনে যেতে পরামর্শ দেন। শ্রীনিবাস আয়েক্ষার তাঁর Sri Aurobindo পুস্তকে ১০১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, ১৯০৬-এর ভিসেম্বর মাস থেকে ১৯০৭ সনের এপ্রিল মাসের মধ্যে অরবিন্দ ঘন ঘন কলেজ থেকে ছুটি নেন ও প্রায় চার-পাঁচ মাস দেওঘরে অভিবাহিত করেন। অবশ্য ১৯০৬ সনের ভিসেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনকালে তিনি কয়েকদিন এথানে অবস্থান করেছিলেন। অরবিন্দের অম্পস্থিতিকালে (ভিসেম্বর, ১৯০৬—এপ্রিল, ১৯০৭) সতীশবাবু 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় কতকগুলি "সম্পাদকীয়" লেখেন। সতীশ গুহু কয়েকবার নিজ হাতে বড়বাবুর (সতীশ মুখোপাধ্যায়ের) রচনা শ্রামন্থনর চক্রবর্তীর হাতে পৌছিয়ে দিয়েছেন। বড়বাবু নিজেও শ্রামন্থনর চক্রবর্তীর হাতে কয়েকবার লেখা দিয়ে এসেছেন। সাংবাদিক হেমেক্সপ্রসাদ ঘোষ (বিনি 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সম্পাদক-মগুলীর অস্তর্ভুক্ত ছিলেন তিনি)

বলেন: "অরবিন্দ ঘোষ'দি নিউ স্পিরিট' নামে ধারাবাহিকভাবে কয়েকটা প্রবন্ধ 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। অধিকাংশই ছিল অরবিন্দের লেখা। তবে ঐ সীরিজ-এ সতীশবাবুরও ছু'একটা লেখা বের হয়েছিল। সভীশবাবুর রচনা অরবিন্দ খুব পছন্দ করেছিলেন।"

দৈনিক 'বন্দেমাতরম্' কয়েক মাস চলবার পর ঐ পত্রিকার সাপ্তাহিক সংস্করণও প্রকাশিত হতে থাকে। 'ডন-এর ম্যানেজার সতীশ গুহ তার গ্রাহক ছিলেন। তিনি বলেন: "সাপ্তাহিক সংস্করণের বাৎসরিক চাঁদা ছিল মাত্র তিন টাকা। সমস্ত সপ্তাহে দৈনিক বন্দেমাতরমে প্রকাশিত লীডিং এডিটোরিয়্যালগুলি সাপ্তাহিক সংস্করণে স্থান পেতো। দৈনিকে প্রকাশিত সতীশবাবুর রচনা সাপ্তাহিক সংস্করণেও প্রকাশিত হতে দেখেছি।"

১৯০৬ সনের ১৫ই আগষ্ট থেকে বেঙ্গল স্থাশস্তাল কলেজের কাজকর্ম স্থক হয়। ১৯০৭ সনের জুলাইয়ের শেষ পর্যন্ত অরবিন্দ অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যে সময় তিনি গ্রাশগুলি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, দে সময়ই আবার তিনি 'বন্দেমাতরম' পত্রিকা সম্পাদনা ও পরিচালনার কাজে অতি-বেশী ব্যস্ত। এই তুই কাজের ঝুঁকি যুগপৎ গ্রহণ করায় ও 'বন্দেমাতরমে'র দিকে ভারদাম্য বেশী থাকায় অরবিন্দ কলিকাতায় থাকাকালীনও নিয়মিতভাবে কলেজে আসতে পারতেন না, বা এলেও সবসময় কলেজের সমস্তাসমূহে যথাযথ মনোযোগ দিতে পারতেন না। নামে অধ্যক্ষ থাক্লেও আসল কর্ম-পরিচালনার মূল দায়িত্ব এসে পড়েছিল সতীশচন্দ্রের উপর। সাধারণত কলেজে অধ্যক্ষের যে সমস্ত administrative functions থাকে বেঙ্গল ন্তাশন্তাল কলেজে সেগুলি ছিল স্থপারিণ্টেনডেণ্ট সতীশচন্দ্রের উপর। স্থপারিটেনডেন্ট-এর ক্ষমতা ছিল অতি-বিস্তৃত। খ্রীনিবাস আয়েঙ্গার Sri Aurobindo পুন্তকের ১৩১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: "Presently, however, he left the organisation of the College to the educationist, Satish Mukherjee, and plunged fully into politics।" অধ্যাপক হারাণচন্দ্র চাকলাদার বর্ণিত ঘটনাবলীর সঙ্গে উদ্ধৃত উক্তির যথেষ্ট মিল আছে।

১৯০৬ সনের ভিসেম্বর মাস। কলিকাতায় তথন কংগ্রেসের অবিবেশন চল্ছে (২৬—২৯শে ভিসেম্বর)। ঐ কংগ্রেসে তিলক, লাজপত রায়, বিপিন পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রম্থ নেতারা অংশ গ্রহণ করেছেন। সতীশ মুখোপাধ্যায়ও এই কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করেন। এই সময়ই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'মডার্গ রিভিয়ু' পত্রিকা প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ১৯০৭ সনের জান্ময়ারী থেকে এর প্রথম সংখ্যা হাক হয়। কিন্তু করেক দিন পূর্বেই ডিসেম্বরের শেষাশেষি প্রথম সংখ্যা ছাপা হয়েছিল এবং রামানন্দবারু নিজেও কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন \* (৭)। তথন এলাহারাদ থেকে 'মডার্গ রিভিয়ু' প্রকাশিত হতো।

কংগ্রেসের অধিবেশন সমাপ্ত হবার পরে অক্যান্য কংগ্রেসী নেতারা স্ব স্থ স্থানে প্রত্যাবর্তন করলেও লোকমান্য তিলক কিছুদিন কলিকাতায় অবস্থান করেন। সে সময় তিনি একদিন,—খুব সম্ভবত জামুয়ারী, ১৯০৭ সনে,—বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজ পরিদর্শন করতে আসেন। নির্দিষ্ট দিনে সকাল ৭টার সময় কলেজের কাজ স্থক্ষ হয়। ৮টার সময় তিলকের আসবার কথা। অরবিন্দ ঘোষ ও অন্থান্য সকলেই প্রায় ক্রিদন কলেজে উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক চন্দ্রকান্ত ন্যায়ালক্ষার তিলকের

 <sup>(</sup>१) শান্তা দেবী প্রশীত "রামানল চটোপাধাার ও অর্ধ শতান্দীর বাঙ্গালা" পুত্তক
ক্রইবা।

শুভাগমন উপলক্ষ্যে সংস্কৃত ভাষায় এক নাতিদীর্ঘ সম্ভাষণ প্রদান করেন। কলেজের কাজকর্ম পরিদর্শনের পর অধ্যক্ষ অরবিন্দের সঙ্গে তিলকের नाना विषया ज्ञालां हम। जिलाका धारण हिल या, ज्ञारविन যুগপৎ ত্যাশত্যাল কলেজ ও 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার মূল দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। উভয়ের গুরু দায়িত্ব যুগপৎ কি করে স্থষ্টভাবে অরবিন্দ পালন করেন,—তিলকের এরপ প্রশ্নের উত্তরে অরবিন্দ বলেন যে. সহকর্মীদের সাহায্যের ফলে তার কাজের বিশেষ কোনো অস্থবিধা হয় না। তিলক এই প্রদক্ষে অরবিন্দকে যে কোনো একটা কাজের,— হয় 'বন্দেমাতরম্' না হয় তাশতাল কলেজের,—মূল দায়িত্ব গ্রহণ করতে উপদেশ দেন। অন্ত কাজে তিনি সাহায্যকারী থাকৃতে পারেন, কিন্তু মূল দায়িত্ব থাক্বে অপরের। কারণ ছ-ছটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব একজনের উপর গ্রন্থ থাকলে কোনো কাজই স্বষ্টুভাবে পালন করা কঠিন। অরবিন্দ তিলককে অগ্রজতুলা জ্ঞান করতেন ও তাঁর পরামর্শের ফলে ভাশভাল কলেজে পদত্যাগ করে 'বন্দেমাতরমের' দিকে সমগ্র নজর দেবার সংকল্প নেন। সতীশ মুখোপাধ্যায়ের স**লে** এবিষয়ে কথাবার্তা হ'লে তিনি অরবিন্দকে পদত্যাগ করতে বারণ করেন। সতীশবাবুর অমুরোধে অরবিন্দ পদত্যাগ করবার ইচ্ছা স্থগিত রাথেন। কিন্তু তা সাময়িক। ১৯০৭ সনের আগষ্ট মাসে অরবিন্দ রাজনৈতিক কারণ বশত কলেজের অধ্যক্ষ-পদে ইস্তফা দেন। সতীশবারকে সে সময় অরবিন্দ বলেছিলেন যে, 'বন্দেমাতরমে' লেখা-লেখি নিয়ে যে আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে, তাতে বে-কোনোদিন তাঁকে জেলে যেতে হতে পারে, এবং তাঁর সংশ্রব থাকার ফলে কলেজের ক্ষতিও হতে পারে \* (৮)। এর পরই তিনি আহ্নচানিকভাবে পদত্যাগ পত্র

<sup>\* (</sup>r) (हरमता धनान वाव 'कराजन' भूखरक निर्धाहन रव, ১৯٠٩ मरनव पर सून

দাখিল করেন। তাঁর পদত্যাগের তারিখ হলো ২রা আগষ্ট, ১৯০৭। এই সময় থেকে সতীশবাবু আবার 'অধ্যক্ষে'র পদেও অধিষ্ঠিত হন।

১৬ই আগষ্ট, ১৯০৭ সনে অরবিন্দের নামে 'বন্দেমাতরমে' আপত্তি-জনক লেখাপ্রকাশের অভিযোগে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা (warrant) বের হয়। ওয়ারেণ্ট হাতে পৌছুবার আগেই অরবিন্দ স্বেচ্ছায় থানায় গিয়ে নিজেকে ধরা দেন। অরবিন্দের নিজে ধরা দেওয়ার সংবাদ কলেজে পৌছবামাত্রই ছাত্র-শিক্ষক মহলে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা দেয়। ঐদিন কলেজে এক সভা আহুত হয়। বক্তা একমাত্র সতীশচন্দ্র। তিনি সামনে একটা বড় টেবিলের উপর ম্যাংসিনি, গ্যারিবল্ডি সংক্রান্ত কয়েকখানা বই এনে রেখেছেন। দেদিন অস্ততঃ হুই ঘণ্টা ব্যাপী সতীশবাবু বাংলায় কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকদের সম্মুথে অরবিন্দ সম্পর্কে বক্তৃত। দেন। তিনি বলেন যে, তাদের জীবন ধন্ম কারণ তারা অরবিন্দের মতো দেশভক্ত, স্বার্থত্যাগী মামুষের সংস্পর্দে আস্তে পেরেছে। স্বার্থত্যাগ ও দেশসেবার আদর্শে উদ্বন্ধ অরবিন্দকে তিনি ম্যাৎসিনি, গ্যারিবল্ডি ইত্যাদি কর্মবীরের সঙ্গে তুলনা করেন। ইতালীর গুপ্ত সমিতি বা 'কারবোনারি'র কাজকর্মের সঙ্গে অরবিন্দের গোপন রাজনৈতিক কাজ-কমের মিল কতথানি সে বিষয়ে সতীশবাবু সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সতীশবাবুর ঐ বক্ততা বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। অরবিন্দের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা যে কত গভীর, কলেজের ছাত্ররা সেদিন প্রকাশ্যে তার পরিচয় পায়। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে অরবির্শ

'বলেমাতরমে'র সম্পাদককে সরকার এক পত্তে সতর্ক করে দের ও লেখে: 'warning him for using language which is a direct incentive to violence and lawlessness'। জুলাই মাস পেকে সংবাদপত্ত দলনের ধূম পড়ে। ৩-শে জুলাই 'বন্দোমাতরম্' কার্বানরে খানাতরাস হয়।

থানায় গিয়ে নিজেকে ধরা দেবার পর গিরিশচন্দ্র বস্থ ও নীরোদচন্দ্র মল্লিক মহাশয়দ্বয় জামিন হয়ে অরবিন্দকে থালাস করে আনেন।

২২শে আগষ্ট, ১৯০৭ সনে বেন্ধল স্থাশস্থাল কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকেরা মিলে অরবিন্দকে যে বিদায়-অভিনন্দন দিয়েছিলেন, তার বিবরণ "An Interesting Ceremony at the Bengal National College" নামে 'ভন' পত্রিকায় ১৯০৭ সনের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ২৩শে আগষ্ট পুনরায় অরবিন্দকে কলেজে আমন্ত্রণ করা হয় ফটো তোলার উদ্দেশ্যে। ঐদিন ঘটি ফটো তোলার হয়েছিল। মাল্যভূষিত অবস্থায় অরবিন্দের স্বতন্ত্র ফটো তোলার পর কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রসমেত আর একটা 'গুপ ফটো' তোলা হয়। এই ফটোতে অরবিন্দের বাঁ দিকে (অবশ্য ছ-একজনের পরে) সতীশবার উপবিষ্ট ছিলেন। এক তলায় 'গুপ ফটো' তোলার সময় দোতলায় রেলিং-এর কাছে বারীক্রকুমার ঘোষ দণ্ডায়মান ছিলেন। তার ফটোও ঐ অবস্থায় 'গুপ ফটো'তে উঠেছিল।

এরপর কলেজের ছাত্ররা অরবিন্দকে হিন্দুরীতিতে জলমোগে আপ্যায়িত করে। তাদের উদ্দেশ্যে এদিন (২৩শে আগষ্ট, ১৯০৭) অরবিন্দু যে মর্মস্পর্শী বিদায়-অভিভাষণ প্রদান করেন, তার সারাংশটুকু রাধাকুমুদবাবুর উৎসাহে রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ কর্তৃক অন্থলিথিত হয়। এই অন্থলিথন এত নিভূল ও সঠিক ছিল যে প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায়ই অরবিন্দ ঐ রচনা অন্থমোদন করেন এবং তা ১৯০৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসের 'ডন' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এই বক্তৃতা "Advice to National College Students" নামে শ্রীঅরবিন্দের Speeches পুস্তকে সন্ধিবেশিত হয়েছে। প্রকাশকগণ ঐ বক্তৃতার তারিথ হিসাবে

২২শে আগষ্ট, ১৯০৭ সন উল্লেখ করেছেন। তথ্যটা ভূল। ঐ বক্ষৃতা অরবিন্দ ২৩শে আগষ্ট প্রদান করেছিলেন। ১৯০৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসের 'ডন' পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টের দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই বক্তৃতায় অরবিন্দ বলেছিলেন: "There are times in a nation's history when Providence places before it one work, one aim, to which everything else, however high and noble in itself, has to be sacrificed. Such a time has now arrived for our motherland when nothing is dearer than her service, when everything else is to be directed to that end……Work that she may prosper. Suffer that she may rejoice. All is contained in that one single advice."

প্রদক্ষত বলা প্রয়োজন যে, অরবিন্দের দেশসেবা, স্বার্থত্যাগ ও বিছাবন্তার প্রতি সতীশবাবু গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করলেও তাঁর বিপ্লবাত্মক কর্মনীতিতে বা 'বোমার দর্শনে' সতীশচন্দ্রের নৈতিক সমর্থন ছিল না। তিনি তাঁর নিকটতম ছাত্র-শিশ্বদের,—যেমন সতীশ শুহ, রুষ্ণদাস সিংহ রায় ইত্যাদিকে,—বলতেন: "গোঁসাই (অর্থাৎ তাঁর গুরুদের শ্রীশ্রীবিজয় রুষ্ণ গোস্বামী) আমাকে বলেছেন যে হিংসার পথে আমাদের স্বাধীনতা নয়।" যে অহিংস স্বাধীনতা-সংগ্রামের দর্শন মহাত্মা গান্ধী পরবর্তী-কালে ব্যাপক প্রচার ও প্রয়োগ করেন, সেই দৃষ্টিভঙ্গী সতীশবাবু স্বদেশী যুগে পোষণ করতেন ও সর্বদা সান্থিকভাবে আন্দোলন করার উপর জোর দিতেন। মূলকথা এই যে, সন্ত্রাসবাদ বা terrorism-এর পক্ষপাতী সতীশবাবু কোন দিনই ছিলেন না। এ কারণেই শ্রীষ্ত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী তার "শ্রীজরবিন্দ" শীর্ষক ধারাবাহিক

প্রবন্ধে এক জায়গায় লিখেছেন যে, "অরবিন্দ সতীশ মুখোপাধ্যায় হইতে পৃথক" \* (৯)।

একটি ঘটনার দ্বারা এ বিষয়টা আরও পরিক্ষারভাবে বুঝানো খেতে পারে। মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী ছিলেন বেঙ্গল স্থাশস্থাল কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক। সতীশ গুহ সংস্কৃত ক্লাসে তাঁর ছাত্র। তিনি সতীশ মুখোপাধ্যায়ের নিকট ৩৮।২ নং শিবনারায়ণ দাস লেনের মেসে রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, বিনয় সরকার, রবি ঘোষ ইত্যাদির সঙ্গে একত্রে থাকতেন। সামাধ্যায়ী মহাশয় ছিলেন একজন 'টেররিষ্ট'। জিনি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে শিবনারায়ণ দাস লেনেরই আর এক বাড়ীতে,—যে-বাড়ীর একতলায় 'ফিল্ড আ্যাণ্ড অ্যাকাডেমী ক্লাব' ছিল তার দোতলায়, - থাকতেন \* ১১০) ও 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় লিথতেন।

১৯০৭ সনের কথা। বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদের সপক্ষে একটা প্রবল উত্তেজনা জেগে উঠেছে। সামাধ্যায়ী সন্ত্রাসবাদের পুরাদম্পর সমর্থক। সতীশবাবু সন্ত্রাসবাদের বিপক্ষে। সতীশবাবুকে সন্ত্রাসবাদের দলে টানবার আগ্রহাতিশয্যে তিনি একদিন সকালে শিবনারায়ণ দাস লেনের বাসা থেকে সতীশবাবুকে সঙ্গে নিয়ে একেবারে মানিকতলার under-ground bomb factory-তে হাজির। Factoryর বিভিন্ন কাজকর্ম সতীশবাবুকে দেখানোর পর সন্ত্রাসবাদের সপক্ষে সামাধ্যায়ী মহাশয় বেশকিছু ওকালতী করেন ও সতীশবাবুকে তাদের দলে যোগদানের জন্ম পীড়াপীড়ি করেন। সতীশবাবুর নীরবতায় চঞ্চল হয়ে সামাধ্যায়ী মহাশয় উত্তেজিতভাবে তাঁকে বলেন: "আপনি আমাদের terrorism সমর্থন না করলে আপনাকে এখান থেকে ছাড়বো না।"

<sup>\* (\*) &#</sup>x27;डं(वाधन', (भोव, > • • , १) व । ।

<sup>\* (&</sup>gt;•) "विनन्न मन्नकारत्रत्र देविटक" ( कनिकांठा, >>४२, शृः २४४-२४४ ) स्रहेवा ।

সামাধ্যায়ী জানতেন সতীশবাবু দৃঢ় চরিত্রের লোক—সত্যনিষ্ঠা তাঁর মজ্জাগত। একবার তিনি প্রতিশ্রুতি দিলে তা ভঙ্গ করবার লোক সতীশবাবু নন। জোরজবরদন্তি করে সতীশবাবুর কাছ থেকে সন্ত্রাসবাদ সমর্থনের প্রতিশ্রুতি আদায়ের জন্ম সেদিন সামাধ্যায়ী বিশেষ চেষ্টা করেন। সামাধ্যায়ীর উত্তেজিত অবস্থা দেখে সতীশবাবু চিন্তিত হয়ে পড়েন ও শেষ পর্যন্ত তিনি সামাধ্যায়ীকে বলেন: "একদিন অন্ততঃ ভেবে দেখবার সময় দিন"। কোন প্রকারে সামাধ্যায়ীকে শাস্ত করে তিনি সেদিন বাড়ী ফিরে আসেন। সামাধ্যায়ী ফিরবার সময় সতীশবাবুকে বলেন যে, কাল তিনি সতীশবাবুর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শুনতে সকাল আটটায় তাঁর মেসে আবার আসবেন।

সম্ভ্রাসবাদের সপক্ষে জোরজবরদন্তি করে তাঁকে টান্বার জন্য সামাধ্যায়ীর আগ্রহাতিশয় দেখে সতীশবাব বাস্তবিকই প্রমাদ গুণলেন। পরদিন সকালে সামাধ্যায়ী আবার আসবেন। সন্ত্রাসবাদ সমর্থন না করলে হয়ত ঝোঁকের মাথায় তিনি একটা কাণ্ড করে বসতে পারেন। এই সব সাতপাঁচ ভেবে সেইদিনই সতীশবাবু ১২ মাসিক বেতনে এক হিন্দুস্থানী দারোয়ান নিযুক্ত করেন ও তাকে নির্দেশ দেন শ্লিপ ছাড়া বাইরের কাউকে যেন বাড়ীর ভেতরে চুকতে দেওয়া না হয়। হিন্দুয়ানী দারোয়ান-নিয়োগের এই আকস্মিক ঘটনায় সতীশবাবুর সহবাসীরা,—যেমন সতীশ গুহু ইত্যাদি ব্যক্তিরা,—আশ্রেষাত্বিত হন।

পরদিন সকালে মোক্ষদা সামাধ্যায়ী যথাসময়ে এসে উপস্থিত।
সতীশবাবুর নির্দেশে সেদিন দারোয়ান তাঁকে বাড়ীর ভেতরে চুকতে
দেয়নি। দোতলার বারান্দা থেকে সতীশবাবু সামাধ্যায়ীকে বলেন ষে,
ওকাজ তাঁর ঘারা হবে না। সতীশবাবু সেদিন কোন ক্রমেই নীচে
এসে সামাধ্যায়ীর সঙ্গে দেখা করতে ভরসা পাচ্ছিলেন না। সতীশবাবুর

উত্তর শুনে সামাধ্যায়ী চটে যান এবং বাস্তা থেকে তাঁর উদ্দেশে গালি বর্ষণ করে প্রস্থান করেন। সতীশবাবুর প্রতি সামাধ্যায়ীর এই অভত আচরণে ক্লফদাস সিংহ রায়, সতীশ গুহ ইত্যাদি মেসের অধিবাদীরা থুব বিশ্বিত হন। এই ঘটনার প্রায় ছয় মাদ পরে তাঁরা সতীশবাবুর কাছ থেকে উক্ত ঘটনার গৃঢ় কারণ জানতে পারেন।

ঐ ঘটনায় সন্ত্রাসবাদের উপর সতীশবাবুর বিতৃষ্ণা বাড়ে বই কমে নি। সতীশবাবুর সঙ্গে শিবনারায়ণ দাস লেনের মেসে যে সমস্ত ছাত্ররা থাকতেন তাঁদের মধ্যেও কাউকে কাউকে সম্রাসবাদের সমর্থক মনে করে সতীশবার ঐ মেস থেকে অক্তত্ত সরিয়ে দেন। এই সব ছাত্রদের মধ্যে ক্লফ্ট্লাস সিংহ রায় (যিনি পরবর্তীকালে গান্ধীজীর প্রাইভেট সেক্রে নিরী হয়েছিলেন তিনি) ছিলেন অন্তম। এই সমস্ত ঘটনা ১৯০৭ সনের অস্তর্ভুক্ত।

১৯০৮ সনের মে মাসে অরবিন্দ ঘোষ বোমার মামলায় জড়িত হবার পর চারিদিকে ব্যাপকভাবে খানাতল্লাস ও ধরপাকড় হ'তে থাকে। আলিপুর সেদন্কোর্টে বিচারের সময় অরবিন্দের মামলায় শাক্ষ্য দেবার জন্ম সতীশচন্দ্রেরও ডাক পড়ে। কোর্টে না গেলে পাছে Contempt of Court-এর কবলে পড়তে হয় এই চিস্তায় সতীশবাব নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই কোর্টে গিয়ে উপস্থিত হন। সে সময় অনেক-দিন সতীশবাবুকে কোর্টে যেতে হয়েছিল। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি নিয়ে সতীশবাবুর সঙ্গে হারাণ চাকলাদার মহাশয়ও ষেতেন। অরবিনের পক্ষ-সমর্থনকারী বাারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশের বক্তৃতায় অনেকবারই দতীশচন্দ্রের নাম উল্লিখিত হয়েছে। প্রদক্ষত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অরবিন্দের বোমার মামলার পরেও কিছুদিন পর্যন্ত বেঙ্গল ত্যাশত্যাল কলেজের কাজকর্ম পুরাদমে চলেছিল।

সন্ত্রাসবাদের দিকে সতীশচন্দ্রের বিতৃষ্ণা ছিল অনেকদিন ধরেই। মোক্ষদা দামাধ্যায়ীর আচরণে, বিশেষ করে অরবিন্দ বোমার মামলায় জড়িত হ'বার পর পুলিশের ব্যাপক ধরপাকড় ও খানাতল্লানে, সতীশবাব বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েন। কোর্টে গিয়ে সাক্ষ্য দেওয়াও ছিল তাঁর নিতান্ত ইচ্ছাবিক্ষ। তাছাড়া, কলেজের অনেক ছাত্তেরও সন্ত্রাসবাদের দিকে প্রবণতা তিনি লক্ষ্য করলেন। শিক্ষকদের মধ্যেও কেহ কেহ,— ষেমন মোক্ষদা সামাধ্যায়ী ইত্যাদি,—ছিলেন সন্ত্রাসবাদের সমর্থক। সতীশবাৰু অহুভৰ করলেন যে, 'সাত্ত্বিকভাবে' কাজ করা ক্রমশই কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তত্বপরি ১৯০৮-এর শেষদিকে দীর্ঘদিনের কঠিন পরিশ্রমে তাঁর শরীরও ভগ্নপ্রায়। এই সময় তিন চার বার তাঁর মূখ দিয়ে রক্ত ওঠে। বাল্যবন্ধ ডাঃ নীলরতন সরকার তাঁর শরীর পরীক্ষা করে Incipient Phthisis বলে ঘোষণা করেন ও দীর্ঘকালীন বিশ্রামের জন্ম স্বম্পষ্ট নির্দেশ দেন। সতীশবাবু প্রথমে পনেরো দিনের ছুটি নেন এবং দয়ালস্বামী নামক একজন পূর্বপরিচিত বাঙালী দাধুর নির্দেশক্রমে হরিতাল ভম্ম ও অধিক পরিমাণ গব্যন্থত (আয়ুর্বেদীয় ঔষধ) খেতে থাকেন। দিন পনেরো এভাবে চিকিৎসাধীন থাকার পর সতীশবারু আফুষ্ঠানিকভাবে কুলেজে পদত্যাগপত্র দাখিল করেন (ডিসেম্বর, ১৯০৮)। পদত্যাগের পরেও ত্থাশত্থাল কলেজের উপর সতীশবাবুর প্রভাব ছিল অসামাত্ত। বস্তুত, তার ইচ্ছায় ও সমর্থনেই চন্দ্রকান্ত ক্রায়ালকার মহাশয়কে কলেজের পরবর্তী অধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। ১৯০৯ সনের মে মাসের 'ডন' পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, পদত্যাগের পরও সতীশবাবু কলেজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখেছিলেন।

১৯১০ সনের প্রথম দিকে অরবিন্দ উত্তর কলিকাতা থেকে ( সম্ভবত

বাগবাজার ঘাট থেকে ) নৌকাষোগে চলননগর পলায়ন করেন।

ঐ দিন যাওয়ার সময় উত্তর কলিকাতার পথে ঘটনাচক্রে সতীশবাব্র
সঙ্গে অরবিন্দের সাক্ষাৎ হয়। সেদিন অরবিন্দ সতীশবাব্র সঙ্গে
কোন কথাই বলেন নি। কেবল ঘাড় ফিরিয়ে কয়েক সেকেণ্ড সতীশবাব্র দিকে তাকিয়ে নিজপথে চলে যান। সতীশবাব্ পরে তাঁর
ছাত্রদের বলেছিলেন যে, অরবিন্দের সঙ্গে দেখা হয়েছে অথচ কথা
হয়নি এরকম দৃষ্টাস্ত তাঁর জীবনে আর কখনও ঘটেনি। পাছে কথা
বলতে গিয়ে দেরী হয়ে যায় এবং পাছে দেরী হ'লে কোন অঘটন ঘটে,
সস্তবত এই আশহাতেই অরবিন্দ সেদিন কোন কথা বলতে চাননি।
কলিকাতা পরিত্যাগের পর অরবিন্দের সঙ্গে সতীশবাব্র আর কখনও
সাক্ষাৎ হয়নি। চল্দননগরে অরবিন্দ "প্রবর্তক"-সংঘের মতিলাল
রায়ের বাড়ীতে গিয়ে আশ্রম নিয়েছিলেন।

### পঞ্চম অপ্র্যাস্থ

### সতাশচন্দ্রের শেষ জীবন

11 2 11

ভন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও জাতীয় শিক্ষার জনক আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবন-মধ্যাহ্ন ছিল যেমনই কর্মমুখর, জীবন-সায়াহ্ন তেমনি বহিমুখী কর্ম থেকে নির্লিপ্ত। শেষ জীবনে ধর্মই ছিল তাঁর মূলীভূত বিষয়। অক্যান্ত সকল কর্মই আমুষঙ্গিক মাত্র। এই যুগে তিনি মোটের উপর ছিলেন প্রবাসী—কাশীবাসী।

১৯০৫ থেকে ১৯০৮ সন পর্যন্ত বাংলার জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রধান পুরোধা হিসাবে সতীশচন্দ্র দণ্ডায়মান ছিলেন। জাতীয় বিশ্ব-বিষ্ঠালয় সংগঠন ও পরিচালনার কাজে তাঁকে যে অমাত্মধিক পরিশ্রম ও ক্লচ্ছসাধন করতে হয়েছিল তাতে তার শরীর প্রায় ভেঙে যায়। ১৯০৮ সনের শেষাশেষি তাঁর গলা দিয়ে রক্ত ওঠে। ঐ সময় নিদারুণ শারীরিক অমুস্থতায় তিনি বেঙ্গল তাশতাল কলেজের অধ্যক্ষ ও তত্বাবধায়কের পঙ্গে ইন্ডফা দিতে বাধ্য হন। বিশ্রাম ও স্থচিকিৎসায় তাঁর হারাণো শক্তি ও কর্মস্পুহা আবার কিছু দিনের মধ্যেই ফিরে এলো। কর্মযোগী সতীশচন্দ্র আবার কর্মের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পডলেন। ১৯০৯ থেকে ১৯১৩ পর্যন্ত তাঁর জীবনের প্রধান কীতি হলো 'ডন' পত্রিকার স্বষ্টু সম্পাদনা ও পরিচালনা। সকল বাহ্য কর্ম থেকে সরিয়ে এনে তিনি এই সময় নিজেকে সর্বতোভাবে নিয়োজিত করলেন 'ডন'-এর সম্পাদনায় ও 'ডন'-এর মারকং জাতির সেবায়। এই যুগটাকে 'ভন' পত্রিকার সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ বিবেচনা করা চলে। এই সময় তিনি শিবপুরে বাসা ভাড়া করে তাঁর কয়েকজন প্রিয় ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে জীবন কাটাতেন। এই সকল ছাত্রের মধ্যে রবীক্রনারায়ণ ঘোষ, সতীশচক্র গুহ ও ক্লফ্ষদাস সিংহ রায় ছিলেন। হারাণচক্র চাকলাদার মহাশয়ও উক্ত মেসের সন্নিকটেই স্বতন্ত্র বাড়ী ভাড়া করে সপরিবারে থাকতেন। সতীশবাবুর পরিচালনায় 'ডন' পত্রিকা ১৯১৩ সনের নবেম্বর পর্যস্ত বের হয়েছিল। তারপর তিনি পুনরায় বিষম অক্লস্থ হয়ে পড়েন ও পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। আথিক অন্তন বশতঃ 'ডন' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়নি। আসল কারণ ছিল নিয়মিত লেথকগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধ মান সংখ্যাল্পতা ও সতীশচক্রের শারীরিক অক্লস্থতা।

দীর্ঘদিনের কঠোর পরিশ্রমে ১৯২৩ সনের শেষাশেষি সতীশচন্দ্রের স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়ে। যৌবনের কর্মভূমি কলিকাতা ও বাংলাদেশ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি রগুনা হলেন পুণ্যতীর্থ কাশীধামের উদ্দেশে। তার সেবার জন্ম সঙ্গে নিলেন রুঞ্দাসকে (যিনি পরে মহাত্মা গান্ধীর প্রাইভেট সেক্রেটারী হয়েছিলেন)। শিবপুরের আস্তানা গুটিয়ে প্রয়োজনীয় মালপত্র,—বিশেষ করে লাইত্রেরার বইপত্র,—রেলসংযোগে পাঠাবার ব্যবস্থা করে আর একজন ছাত্রগু শীঘ্রই কাশীধামের উদ্দেশে রগুন। হলেন। তিনিই 'ডন' পত্রিকার ভূতপূর্ব ম্যানেজার (১৯০৭-১৯১৩) সতীশচন্দ্র গুহু বা 'ছোটবারু'।

বারাণদীতে সতীশচন্দ্র প্রথমে আন্তানা পেতেছিলেন কাশী ষ্টেশনের সন্নিকটে ত্রিলোচন ঘাটে, তারপর হাউজ্-ক্যাটারায় তারাকিশোর রায়চৌধুরীর (যিনি এককালে কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল ছিলৈন ও যিনি পরবর্তী জীবনে সন্তদাস বাবাজীরূপে বহু লোকের শ্রন্ধাভাজন হন, তাঁর) বাড়ীতে এবং পরিশেষে ৪৭নং তেড়েনীম গলিতে। তেড়েনীম গলিতে তিনি দোতলা বাসাবাটী ভাড়া করে ঠাকুর, চাকর রেখে বসবাস করতেন। এইখানে তিনি প্রথমবার প্রায়-একটানা ১৯২২ সন পর্যস্ত চিলেন।

কাশীধামে অবস্থান কালে সতীশচন্দ্র বহির্জগতের কর্ম-কোলাহল থেকে অনেকটা নির্লিপ্ত হয়ে পড়েন এবং ধর্ম-সাধনাই এই সময় তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তাই বলে একথা মনে করলে একান্তই ভূল হবে যে, এই যুগে বুঝি সতীশবাবু চিন্তা ও মননশীলতার ক্ষেত্রে একেবারে নিজ্জিয় হয়ে পডেছিলেন।

১৯১৬ সনে কাশী হিন্দু বিশ্ববিত্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ'লে এ বিশ্ববিত্যালয়ে অধ্যাপনা করতে অনেক বাঙালী মনীষীও এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন যতুনাথ সরকার, শ্রামাচরণ দে ও अग्रर्गार्शन वत्नार्शिशाय। अज्ञान अविकासी अधार्यकरम् प्राप्ता এইচ, এল্, চাব্লানি, এইচ, বি, মালকানি ও জে, বি, রুপালানির নাম বিশেষভাবে শ্বরণীয়। এই সকল পণ্ডিত ব্যক্তি প্রায় নিয়মিত-ভাবেই সতীশবাবুর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতেন ও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথাবার্তা চালাতেন। ১৯৫২ সনের ১৩ই নবেম্বর তারিখে লিখিত এক পত্তে যতুনাথ সরকার আমাদের জানিয়েছিলেন: "আমি Aug. 1917 হইতে June 1919 পর্যন্ত কাশীতে কাজ করি। প্রায় প্রত্যাহ তাঁহার (সতীশবাবুর) বাড়ী যাইতাম এবং নানা কথা হইত।" বস্তুত. কাশীধামে অবস্থানকালীন সতীশচন্দ্র ঐ স্থানের বিভিন্ন আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা ও চরিত্র-মাধুর্য অনায়াদেই বহু মনীষীকে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করেছিল। জন-নায়কদের মধ্যে সেখানে বোধ হয় এমন কেহই ছিলেন না যিনি সতীশ-বাবুর কাছে ছিলেন ব্যক্তিগতভাবে অপরিচিত। পণ্ডিত মদনমোহন

মালব্য এককালে 'ডন' পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন। সতীশবাব্র কাশীতে অবস্থানকালে মালব্যজী বিভিন্ন উপলক্ষ্যে তাঁর সঙ্গে
দেখা করতেন ও নানা বিষয়ে তাঁর পরামর্শ চাইতেন। তাছাড়া,
বাব্ শিবপ্রদাদ গুপু, ডাঃ ভগবান দাস, আচার্য নরেন্দ্র দেব, পণ্ডিত
গোপীনাথ কবিরাজ প্রম্থ প্রখ্যাতনামা ব্যক্তিগণও সতীশবাব্র বিশেষ
গুণগ্রাহী হয়েছিলেন। কাশীতে অবস্থানকালেই অধ্যাপক জে, বি,
কুপালানির সঙ্গে সতীশবাব্র এবং তাঁর একনিষ্ঠ ভক্তদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা
গড়ে ওঠে। সতীশবাব্র ছাত্র কুঞ্চদাস বলেন যে, সতীশবাব্ তার
ব্যক্তিগত পাঠাগারের বইপত্র পরে কুপালানিকে দান করেছিলেন এবং
বেনারস খাদি সমিতি বা গান্ধী আশ্রম সংগঠনের ব্যাপারেও
কুপালানিকে যথেষ্ট সাহায্য করেন।

#### 11 2 11

১৯১৯-২০ সনে ভারতের রাষ্ট্রিক জীবনে গান্ধী-যুগের স্ট্রনা।
১৯১৮ সনে ভারতের রাষ্ট্রিক রদমঞ্চে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়
সংগ্রাম-দৃত গান্ধীর আবির্ভাব ঘটে। ১৯১৯ সনে অহিংস অসহযোগ
আন্দোলনের কর্মস্ট্রী স্থিরীক্বত হয়। এর প্রথম লক্ষ্য হলো পাঞ্চাবে
ইংরেজ সরকার কর্তৃক অম্বর্গ্তিত পাশবিক অত্যাচারের প্রতিবাদ ও
প্রতিবিধান সাধন। ঐ সময়কার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রভাবও
ভারতীয় রাজনীতিতে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ভার্সাই সন্ধির চুক্তি
অম্পারে তুরস্ককে খণ্ডিত করা হয়। খণ্ডিত তুরস্কের অবমাননা
মুস্লমান ধর্মাবলমীদের মনে এক তীর অসম্ভোষ ও উত্তাপ স্থিষ্ট করে
এবং তাদের সেই আহত বেদনাবোধের গর্ভে জন্ম নেয় খিলাকৎ
আন্দোলন। সে আন্দোলনের টেউ ভারতবর্ষকেও আঘাত করে।

শানীয় আন্দোলনে ভারতীয় মুসলমানদের সহযোগিতা লাভের আশায় গান্ধী থিলাফং আন্দোলনের প্রতি জানালেন তাঁর পূর্ণ সমর্থন। ১৯২০ সনের শেষ দিকে তিনি আছুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করলেন অসহযোগ আন্দোলন। ভারতে ইংরেজ শাসন চিহ্নিত হলো "শয়তানের শাসন" বলে। সারা ভারতবর্ষের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চললো এক নবজীবনের তর্প।

গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে স্থজড়িত ছিল অহিংসা-দর্শন। তাঁর অহিংসা-দর্শন সভীশচন্দ্রের মনে গভীর রেথাপাত করে। তাঁর গুরুদেব শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী একদা তাঁকে বলেছিলেন: "হিংসার পথে আমাদের স্বাধীনতা নয়।" এই আদর্শে উদুদ্ধ সতীশচন্দ্র স্বদেশী যুগে সর্বদাই সান্তিকভাবে আন্দোলন চালানোর পক্ষপাতী ছিলেন। অরবিন্দের প্রতিভা, স্বার্থত্যাগ ও স্বদেশপ্রীতির প্রতি তার গভীরতম শ্রদ্ধা থাকলেও, অরবিন্দ সমর্থিত সন্ত্রাসবাদের দর্শন ও কমস্চীর প্রতি কোনদিনই তার আস্থা বা সমর্থন ছিল না। এই কারণেই গান্ধীর অহিংদা-দর্শন স্বভাবতই দতীশবাবুর পূর্ণ আত্মিক সমর্থন পেয়েছিল। গান্ধী-দর্শন সমর্থন করে এই সময় সতীশবাৰু একাধিক প্রবন্ধ ও কবিতা লিখেছিলেন। গান্ধীজী-সম্পাদিত 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্ৰেও কোন কোন রচনা প্রকাশিত হয়। এদের মধ্যে "দি সিক্রেট্ অব বাপু" নামক প্রবন্ধটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে-ক স্বদেশী যুগে, কী গান্ধী যুগে—সতীশবাবুর প্রকাশিত রচনায় ক্ষচিৎ কালেভদ্রে নিজ নামের স্বাক্ষর থাকতো। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এই ষে নাম প্রকাশ ও নাম প্রচারের সঙ্গে ষথার্থ সেবার আদর্শের অন্তর্নিহিত বিরোধ রয়েছে। দেশমাতৃকার পূজার আয়োজনে সেবকের আদর্শ পূর্ণ মাত্রায় অক্ষুণ্ণ রাখার জন্ম ব্যক্তিগত নামপ্রচার অসমীচীন।

পক্ষান্তরে, গান্ধীজী এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করতেন। প্রত্যেক
মুক্তিত রচনায় লেখকের নামের স্বাক্ষর থাকা একান্ত প্রয়োজন এই ছিল
তাঁর ব্যক্তিগত ধারণা। রচনার সঙ্গে রচয়িতার নাম প্রকাশের অর্থ হলো
এই ষে ঐ রচনার জন্ম লেখক সকল দায়িত্ব গ্রহণে প্রস্তুত। গান্ধীজীর
দৃষ্টিতে এইরূপ সংসাহস ও চরিত্রবত্তা বিশেষ মূল্যবান। গান্ধীজীর
প্রাইভেট সেক্রেটারী এই সময় ছিলেন কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণদাস বলেন, নাম
প্রকাশের বিষয় নিয়ে সতীশবাবু ও গান্ধীজীর মধ্যে অনেক তর্ক-বিতর্ক
হয়; কিন্তু হু'জনের কেহই শেষ পর্যন্ত নিজ মত ও পথ বর্জন করেন নি।

দতীশবাবুর কয়েকজন হাতে-গড়া ছাত্রও এই সময় গান্ধী দর্শনের নিষ্ঠাবান প্রচারক হিসাবে কাজ করতে থাকেন। ১৯১৯-২০ সনে অসহযোগ নীতি নিয়ে দেশের ভেতরে মত-বিরোধ দেখা দেয়। ঐ সময় সতীশচন্দ্রের স্বদেশীযুগের ছাত্র কৃষ্ণদাস অসহযোগ রাজনীতি সমর্থন করে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন এবং ঐগুলি মতিলাল নেহেরুর 'ইনডিপেনডেণ্ট' পত্রিকায় সম্পাদকীয় রচনারূপে একাশিত হয়। ঐ লেখাগুলি তৎকালে বহুলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। উদাহরণস্বরূপ জে, বি, কুপালানির নাম উল্লেখ করা চলে। কুপালানি ইতিপূর্বেই সতীশবারু ও কৃষ্ণনাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। কৃষ্ণনাসের রচনাগুলি পড়ে ক্বপালানি বিশেষ প্রীত হন ও গান্ধীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন। ক্বফদাসকে দেখে গান্ধী খুশী হন ও তাঁর কাজে তাঁকে সহায়তা করতে বলেন। আমেদাবাদে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রের সহকারী সম্পাদকরূপে কুফ্দাসের সহায়তা পেলে গান্ধী খুশী হন, এ মর্মে এক সংবাদ রূপালানি কুফ্ডদাসকে জ্ঞাপন করেন। এর উত্তরে কুফ্ডদাস গান্ধীজীকে বিনীতভাবে জানিয়েছিলেন যে, তাঁর আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এখন বার্ধ কোর দীমায় উপনীত; তাঁর সেবাই তাঁর জীবনের প্রধান

ব্রত। গান্ধাজী তথন বলেন, প্রয়োজন হ'লে তিনি সতীশবাবুকে পত্রমারফৎ তাঁর ইচ্ছা জানাবেন। এর পর গান্ধীজী সভীশবাবুর নিকট এক পত্রও লিখেছিলেন তাঁর কাজে কৃষ্ণদাসকে দেবার জন্ম অহুরোধ জানিয়ে। সেদিন সতীশবাবু নিজের ব্যক্তিগত স্থবিধা-অস্থবিধার কথা ष्पामि हिन्छ। ना करत मानत्म कृष्णमामरक भाषािकौत উদ্দেশে ममर्भग করেছিলেন। রুফ্জাস ১৯২১-২৮ পর্যস্ত গান্ধীজীর প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করেন। ১৯২১ সনের আগষ্ট থেকে ১৯২২ সনের মার্চ পর্যস্ত তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে সারা ভারতবর্ষ পর্যটন করেন এবং ঐ সময়ে প্রাত্যহিক ঘটনার বিবরণ দিয়ে কাশীবাসী সতীশবাবুকে অসংখ্য পত্র লেখেন। এই পত্রগুলিই পরে সংশোধিত হয়ে সতীশবাবুর উৎসাহে Seven Months with Mahatma Gandhi নামক গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থানি চুই খণ্ডে সমাপ্ত। এর প্রথম খণ্ড বের হয়েছিল কলিকাতা থেকে ১৯২৪ সনে, দ্বিতীয় খণ্ড বিহারের দিগ্ওয়ারা থেকে ১৯২৭ দনে। অসহযোগ আন্দোলনের এই সাত মাসের এমন তথ্যবছল ও সঠিক বিবরণ আর কোথাও নেই। স্বয়ং গান্ধীজীও ১৯২৯ দনের ২৬শে ডিদেম্বর তারিথের 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্তে মন্তব্য করেছিলেন: "The volumes are the only narrative we have of the seven months with which Krishnadas deals." এর অনেকদিন পর (১৯৫১) উক্ত গ্রন্থের এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণও বের হয়েছিল। সম্পাদনা করেছিলেন মার্কিন পণ্ডিত রিচার্ড বি. গ্রেগ।

সতীশবাব্র ছাত্রদের মধ্যে আরও কয়েকজন এই সময় গান্ধী-দর্শন প্রচারে ব্রতী হন। উদাহরণ স্বরূপ সতীশচন্দ্র গুহান্যায়ের নামোল্লেখ করা চলে। ১৯২২ সনে কলিকাতা থেকে তিনি "গান্ধী- মাহাত্ম্য" নামে এক সংকলন গ্রন্থ ইংরেজীতে প্রকাশ করেন। এই বইয়ে তথন পর্যন্ত গান্ধী বিষয়ক প্রকাশিত রকমারি রচনার একত্র সমাবেশ দেখতে পাই। তাছাড়া, "গান্ধী কীর্তন" নামে ঐ বৎসরই আর একথানা গ্রন্থও উক্ত লেখক বাংলা ভাষায় প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "The Secret of Bapu" ('ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রে প্রথম প্রকাশিত ) প্রবন্ধটির বন্ধাম্বাদ সমিবিষ্ট আছে।

১৯২২ সনের ১০ই মার্চ গান্ধী স্বর্মতীতে গ্রেপ্তার হন। ১০ তারিথ থেকে ২০ তারিথ পর্যস্ত তাঁকে দ্বরমতী জেলে আটক রাখা इया >२ हे मार्ठ छेळ छन (थरक गाम्नीको क्रकनामरक राय भव লেখেন তাতে তিনি 'ইয়ং ইগুয়া' প্রসঙ্গে লিখেছিলেন: "যদি একান্ত অসম্ভব না হয়, তাহলে (পত্রিকায় প্রকাশিতব্য) সকল রচনাই যেন তোমার হাত দিয়ে শেষ পর্যস্ত যায়। সম্পাদক হিসাবে আমি কয়েকজনের নাম প্রস্তাব করি—সতীশবাবু, রাজাগোপালাচারী, তুমি, সৈয়ীব কাকা, দেবদাস। সতীশবাবু যদি এখন তোমায় রচনায় নাম সহি করবার অহুমতি দান করেন, তাহলে আরও ভাল হয়।" ১৬ই তারিখে কৃষ্ণদাস গান্ধীজীর সঙ্গে উক্ত জেলথানায় দেখা করতে গেলে গান্ধীজী বলেন যে, তিনি শেষ পর্যস্ত স্থির করেছেন সমীব কুরেশীকে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' সম্পাদনের ভার দেবেন। এর পর সয়ীব কুরেশী আফুষ্ঠানিকভাবে পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হ'লেও মূল দায়িছ এসে পড়েছিল কৃষ্ণদাসের উপর। কৃষ্ণদাসের অন্নরোধেই সে সময় সতীশবাবৃও কাশী থেকে সবরমতী এসেছিলেন গান্ধীজীর কাজে তাঁর ছাত্রকে সাহায্য করতে। সতীশবাবু মাত্র হু' মাস স্বর্মতী আআমে ছিলেন। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই তিনি পত্রিকা-সম্পাদনে যে অসামান্ত নৈপুণ্যের পরিচয় দেন, তাতে আশ্রমবাসী সকলেই মুগ্ধ

হয়েছিলেন। কৃষ্ণদাস বলেন যে, ঐ তুই মাস সতীশবার্ই 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রের সর্বপ্রধান লেখক ছিলেন। কিন্তু তুই মাস ষেতে না যেতেই তিনি আবার অস্কুত্ব হয়ে পড়লেন ও শারীরিক কারণে সবরমতী ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ১৯২২ সনের মধ্যভাগে তিনি কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে নিয়ে সবরমতী থেকে কলিকাতার উদ্দেশে যাত্রা করেন।

#### 11 9 11

১৯২২ সনের মধ্যভাগ থেকে ১৯২৭ সনের আরম্ভ পর্যস্ত সতীশচন্দ্র কলিকাতায় বসবাস করেন। স্থায়ী ঠিকানা ছিল ভাগ্নে মতিলাল গাঙ্গুলীর বাড়ী ১১০ নং হাজরা রোড, ভবানীপুর। এই সময় তিনি বহুদিন ৮৬বি মনোহর পুকুর রোভের বাগান বাড়ীতে বসবাস করেছেন। উক্ত বাড়ীর মালিক ছিলেন তাঁর বাল্যবন্ধ, সহপাঠী ও গুরুভাই হেমেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়। এই সময় তিনি কিছুদিন ৭৯ নং বেচু চ্যাটাজী ষ্ট্রাটে দত্তদের বাড়ীতে ছিলেন। তাছাড়া কৃষ্ণাসকে সঙ্গে নিয়ে তিনি মাসকয়েক জয়নগর-মজিলপুরস্থিত দত্ত-পরিবারেও ,কাটিয়েছেন। ঐ পরিবারের সকলেই সতীশবাবুর অমুরাগী ভক্ত। কলিকাতায় অবস্থান কালে ক্লফ্দানের লিখিত গাদ্ধী-বিষয়ক পত্রগুলি সতীশবাবুর হন্তে সংশোধিত হয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ইংরেজী বইয়ের নাম ছিল Seven Months with Mahatma Gandhi। ঐ গ্রন্থের মূল বক্তব্য খুব সম্ভবত ১৯২৪ সনেই আবার বাংলায় 'আনন্দ-বাজার পত্রিকায়' "গান্ধীজীর সহিত সাত মাদ" নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধরণে প্রকাশিত হয়। পরে স্বতন্ত্র গ্রন্থের আকারেও বের হয়েছিল।

কলিকাতায় অবস্থানকালে দতীশবাবুর দঙ্গে দেখা-শাক্ষাৎ করতে বাংলার জননায়কগণ প্রায়ই আসতেন। তংকালে কলিকাতায় 'দার্ভেন্ট' পত্রিকা দম্পাদনা করতেন খ্যামস্থনর চক্রবর্তী। খ্যামস্থনর-বাব্র সঙ্গে সতীশবাব্র ঘনিষ্ঠতা স্বদেশী যুগ থেকেই। স্বদেশী যুগে সতীশবাৰু যথন 'ডন' পত্রিক। চালাতেন, সেদ্ময় ভামস্থলরবাৰু তাঁর একজন উৎসাহী পাঠক ছিলেন। সতীশচন্দ্র গুহু মহাশয় বলেন, একবার 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা অফিদে শ্রামস্থন্দরবার্র দঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি লক্ষ্য করেন তাঁর টেবিলের উপর 'ডন' পত্রিকা শাজানো বয়েছে। তিনি শ্রামস্করবাবুকে দবিশ্বয়ে জিজ্ঞাদা করেন: "আপনি 'ডন' পত্রিকা পড়েন ?" উত্তরে শ্রামস্থলরবারু বলেছিলেন: "এই 'ডন' পত্রিকা আমাকে 'বন্দেমাতরমে' প্রবন্ধ লিথবার মতো ১৫ দিনের খোরাক যোগায়।" এ থেকেই বুঝা যায় সতীশবাবুর প্রতি শ্চামস্থলরবাবুর শ্রদ্ধা ছিল কত প্রগাঢ়। ১৯২২-২৬ সনে সতীশবাবু কলিকাতায় থাকাকালান খ্যামস্থলরবাবু মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ১১০ নং হাজরা রোডের বাসায় আসতেন। তাঁর অমুরোধে ঐ সময় সতীশবাৰু অনেকগুলি প্ৰবন্ধ লিখেছিলেন যার অদিকাংশই তৎকালে 'দার্ভেণ্ট্' পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত হয়। প্রত্যক্ষদর্শী মতিলাল গাঙ্গুলী তাঁর অপ্রকাশিত "শ্বতিকথায়" এই প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, ঐ সময় সতীশবাবু অনেক সময় 'দার্ভেন্ট' পত্রিকার জন্ম 'লীডার' বা মূল সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখে দিতেন।

কলিকাতায় অবস্থানকালে সতীশবাবু মাঝে-মাঝে অক্যান্ত পত্রিকায়ও লিখতেন। ১৯২৩ সনের মে মাসে আমেদাবাদের 'টুমরো' মাসিকে তাঁর "Song of Swaraj" বা "স্বরাজ-সংগীত" নামে যে স্থদীর্ঘ কবিতা প্রকাশিত হয়, তা তৎকালে বহুলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ

## জাতীয় আন্দোলনে সতীশচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায়

34

করেছিল। তৎকালে ঐ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এ, টি, গিডওয়ানী।

### 11 8 11

এইভাবে বছর পাঁচেক কলিকাতায় অবস্থানের পর সতীশবাবু কৃষ্ণাসকে সঙ্গে নিয়ে ১৯২৭ সনের প্রারম্ভে গিরিডি অভিমুখে রওনা হন। এই হলো তাঁর জন্মভূমি ও যৌবনের কর্মভূমি বাংলা দেশ থেকে শেষবারের মতো বিদায় গ্রহণ। গিরিডিতে মাস থানেক অবস্থানের পর তিনি দারভাঙ্গায় এসে উপস্থিত হন। সেথানে তাঁর স্বদেশী যুগের প্রিয় ছাত্র সতীশচন্দ্র গুহ তৎকালে দ্বারভাঙ্গা রাজের লাইবেরিয়ান ছিলেন। এখানে সতীশবাবু (মুখোপাধ্যায়) প্রায় তিন বছর কাল (১৯২৭-৩০) অবস্থান করে ১৯৩০ সনের ২৬শে এপ্রিল পাটনা অভিমূথে আবার রওনা হন, কারণ ঐ সময় সতীশ গুহ মহাশয়ও বিহার বিত্যাপীঠে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই বিহার বিভাপীঠের পরিচালক গোষ্ঠার মধ্যে ছিলেন ছই বিহারী নেতা—বাবু বজকিশোর প্রসাদ ও বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ। রাজেন্দ্র প্রসাদ স্বদেশী যুগে ডন সোসাইটিতে সতীশ বাবুর নৈষ্ঠিক ভক্ত ছিলেন। নিজের প্রাণে গুরুকে বিছাপীঠে পেয়ে দেদিন রাজেন্দ্র প্রসাদের আর আনন্দের সীমা ছিল না। সতীশচন্দ্রের এক অপ্রকাশিত পত্ত (যা তিনি ১৯৩০ সনের ১৫ই মে বিহার বিন্থাপীঠ, পার্টনা থেকে তাঁর ভাগিনেয়-পুত্র স্থবোধ চন্দ্র গাঙ্গুলীকে লিখেছিলেন, তা ) থেকে জানা যায় যে রাজেজ প্রসাদের দঙ্গে তাঁর কভটা ঘনিষ্ঠতা ছিল। উক্ত পত্তে তিনি লিখেছিলেন: "তুমি বোধ হয় Rajendra Prasad Bihar Leader এর নাম শুনিয়াছ। সে আমার একজন old student. 1924 সনে Delhi তে আমি তাহার নিকট প্রতিশ্রত

ছিলাম আমি তাহার village home Zeradai (Dt. Chapra) আর এই Bihar Vidyapith Ashram-এ একবার আসিব। গত জামুমারীতে আমি তাহার নিকট একমাস কাল তাহার অস্তম্বতাবস্থায় Zeradai এর বসত্বাটীতে গিয়াছিলাম। আর এখন তাহার আগ্রহাতিশয়ে কিছুকাল এই বিছাপীঠে কাটাইতেছি। তাহার ইচ্ছা যে আমি এইথানেই permanent resident হইয়া থাকি। কোন কাজকর্ম করিতে হইবে না-কেবল এখানে বাস করিলেই তাহার কাজ হইবে ইহাই তাহার বিশাস। সে যাহা হউক, এখানে বোধ হয় আরও কিছদিন থাকিব কারণ স্থানটি থুবই স্বাস্থ্যকর আর আমার জন্ম আহারাদি সম্বন্ধে পৃথক বন্দোবস্ত এখানকার কর্মকর্তা Brajakishore Prasad বাব করিয়া দিয়াছেন। ... তিনি একজন বড নেতা—রাজেন্দ্র প্রসাদের senior, এবং দকল বিহারী নেতা ব্রজ্ঞিশোরবার ও রাজেন্দ্র প্রসাদ এই হুই নেতার তত্তাবধানে কাজ করিয়া থাকেন। এই স্থানটি খুবই প্রশন্ত-প্রায় ১০০-১৫০ বিঘা জমি লইয়া এই আশ্রম গঠিত হইয়াছে। এখানকার বড় একটা অস্থবিধা এই যে July-August-September এই তিন মাস বর্ধার জন্ম এই স্থানে বডই জ্বজাবি হইয়া থাকে। তখন প্রায় সকলেই এই স্থান ত্যাগ করিয়া অন্তত্ত চলিয়া যায়। অতএব বড় জোর June মাসের শেষকাল পর্যস্ত আমি এখানে থাকিতে পারিব। তথন আমাকে হয় Darbhanga বা অক্তত্ত চলিয়া যাইতে হইবে।

"আমার Literary activities একপ্রকার বন্ধ। রুঞ্চাদের পুস্তকের জন্ম যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। তাহার পর ভাবিয়াছিলাম আমার আর কিছুই কাজ থাকিবে না। তাহার পর রাজেক্স প্রসাদের অন্পরোধ এড়াইতে না পারিয়া এক Danish

## ১০০ জাতীয় আন্দোলনে সতীশচন্দ্র মৃথোপাধ্যায়

magazine এর জন্ম Mahatma Gandhi and Religion নামে এক article লিখিতে হইয়াছিল। এখানকার কোন কাগজের জন্ম ঐ প্রবন্ধ লেখা হয় নাই! উহা Danish ভাষায় তর্জমা করিয়া উহারা Gandhi Number of the Nye Verge (The New Road) মাসিকের October ও November সংখ্যায় ছাপায়। তাহারা আমার original English articleটি Rajendra Prasad এর নিকট পাঠাইয়া দেয়। তখন আমার Zeradai অবস্থানকালে রাজেল্রপ্রসাদ আমার অমুমতি লইয়া Hindusthan Review for February সংখ্যায় ছাপাইয়া দেয়। উহা হইতে এখানকার Searchlight পত্রিকায় ছাপা হইয়াছিল। তাহার পর Sunday Bombay Chronicle-এ উহা ছাপা হইয়াছিল দেখিতেছি। আমি জানিতাম না। কিন্তু উহারা article-এর নাম বদলাইয়া দিয়াছে—দিয়াছে 'Mahatmaji's Battle for Freedom'।

"ইহার পর আমার আর অন্ত কোন লেগা হয় নাই। তবে Rajendra Prasad একটা লম্বা লেথা লিথিয়াছিল—নাম Non-Violence vs. Violence উহা booklet formএ ছাপা হইবার কথা তাহা আমাকে দেখিতে দিয়াছে। উহা revise করিতে বিলম্ব হইতেছে—কারণ গত তুইমাস কাল public events study করিতে গিয়া আর সময় পাইতেছি না। উহা কবে শেষ করিতে পারিব ব্রিতে পারিতেছি না। এদিকে রাজেন্দ্র প্রসাদেব গ্রেপ্তার শীত্র হইয়া যাইতে পারে। সময় খুবই সঙ্গীন, কথন কাহার কি হয় বলা যায় না।"

## 11 @ 11

এইভাবে বিহার বিভাপীঠে মাস তিনেক (এপ্রিল, মে, জুন, ১৯৩০) অবস্থানের পর সতীশবাব সতীশ গুহকে সঙ্গে নিয়ে পুনরায়

কাশীধামে ফিরে আদেন। তথন থেকে মৃত্যু পর্যস্ত স্থার্গ সাঠারে। বছর (১৯৩০-১৯৪৮) সতীশবাবু পুরাপুরি কাশীবাসীই হয়ে ছিলেন। তিনি এবার কাশীতে প্রথমে বাস করতেন ত্রিপুরা-ভৈরবে ডাঃ নারায়ণদাস মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে; তারপর ৪৭ তেড়েনীমে। এথানে তিনি দোতলা বাটী ভাড়া করে ঠাকুর-চাকর রেখে ছাত্রদের নিয়ে জীবন কাটাতেন।এথানে 'বড়বাবু'র যে ছ'জন ছাত্র তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিলেন তাঁদের একজন হলেন কৃষ্ণদাস, আর একজন হলেন সতীশ গুহ। প্রথমবারের মতো এবারও সতীশবাবুর কাছে কাশীর প্রথাতনামা অধ্যাপক ও জননায়কগণ মাঝে মাঝে আসতেন ও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। এই সময় যাঁরা তাঁর ঘনিষ্ঠ সালিধ্যে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে সিম্ধী পণ্ডিত কে, পি, এস্, মালানি ( যিনি পরে বেনারস সেউ লৈ হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন ), এবং প্রভাত চক্র দাঁ ও রমাপ্রসাদ দাঁ মহাশয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য। মালানি সাহেব সতীশবাবুর নিকট সালিধ্যে আসেন ১৯৩৫ সন থেকে ও প্রভাতচন্দ্র দা ১৯৪১ সন থেকে। সতীশবাবুর শেষ জীবনের সঙ্গে তাঁরা উভয়েই গভীরভাবে জড়িত ছিলেন। শ্রীযুত প্রভাতচন্দ্র দা এক পত্রে (২১।১১।৫২ সনে কাশী থেকে লেখা পত্রে) আমাদের জানিয়েছেন: "আমি ১৯৪১ সালের আগষ্ট মাসে 'বড়বাবু'র সংস্পর্শে আসি। তিনি প্রথম হইতেই আমাকে তাহার দেবায় নিযুক্ত করিয়া লন এবং শেষ পর্যস্ত আমি তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকি। আমি যথন প্রথমে তাঁহাকে দেখি তথন তিনি সংসার হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া নি:সঙ্গ জীবন যাপন করিতেছিলেন। তিনি যে বাড়ীতে ছিলেন ( এবং সেখানে ৺বিনয় সরকার মহাশয় তাঁহার কন্স। সহ দেখা করিতে আসিয়াছিলেন) সে বাড়ীতে বাত্রে চাকরকেও থাকিতে

দিতেন না। কেবল গুটি কয়েক অস্তবন্ধ ভক্ত তাঁহার নিকট আসা যাওয়া করিতেন এবং তাঁহাদের নিজ নিজ spiritual problem solve করিয়া লইতেন। তাঁহাদের মধ্যে মালানি সাহেব অহাতম।"

এই সমস্ত অন্তরক ভক্তেরা নিজ নিজ আধ্যাত্মিক সমস্তা সতীশবাবুর নিকট লিখিতভাবে উপস্থিত করতেন এবং সতীশবাবুও ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর লিখিতভাবেই দিতেন। ৺হারাণ চক্র চাকলাদার মহাশয় ২০।৬।১৯৪৮ সনে পুরী থেকে লেখা এক পত্তে আমাদের জানিয়েছিলেন যে, মালানি সাহেব "সতীশবাবুর সহিত বহুকাল ধরিয়া আধ্যাত্মিক বিষয়ে নানা প্রকার আলোচনা করিয়াছেন। সেই সমূদ্য আলোচনা ৬০।৭০ খানা মোটা Exercise Book-এ প্রফেসার Malani লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সতীশবার তাহার প্রায় সমুদয়ই দেখিয়াছেন।" ক্লফ্লাস ও সতীশ গুহ মহাশয়ের সঙ্গে কথাবার্তার ফলে আমরা অমুরূপ সংবাদই পেয়েছি। এই সকল প্রশোত্তরের মধ্যে সতীশবাবুর শেষ জীবনের দার্শনিক চিস্তাধারার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। সতীশবাবুর জীবনেতিহাসে ও ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে এই সকল লিখিত উপাদান নিঃসন্দেহে বিশেষ মুলাবান। অথচ পরিতাপের কথা এই ষে, এই সকল উপাদান নাকি প্রকাশিতবা নয়। মালানি সাহেব আমাদের জানিয়েছেন, "Bara Babu told me specially that these were not meant for publication" !

কাশীতে অবস্থান কালে এবারও সতীশবাবু পূর্বের মতো "আকাশ বৃত্তি" অবলম্বন করে জীবন কাটাতেন। তাঁর গুরুদেব শ্ৰীশ্ৰীবিজয়ক্ষঞ্চ গোস্বামী ১৮৯৭ দনে তাঁকে এই "আকাশ বুত্তি" ব্ৰভ

দিয়ে যান এবং তদবধি তিনি এই ব্রত নিষ্ঠার সঙ্গে আমৃত্যু পালন গেছেন। কিভাবে তাঁর অর্থ সংগৃহীত হতো, তা কেউই সঠিকভাবে জানে না। খুব সম্ভবত তাঁর গুণগ্রাহী ও ভক্তদের কাছ থেকে তিনি মাঝে-মাঝে যা পেতেন তা' দিয়েই তাঁর ধরচ-পত্ত চলতো। বাহত গৃহীর বেশভ্ষায় থাকলেও তিনি মনে প্রাণে ছিলেন সন্ন্যাসী। বিষয়-বাসনার প্রলোভন ও নাম্যশের মোহ থেকে তিনি নিজের আত্মাকে চিরঅম্লান ও চিরপবিত্র রেথেছিলেন। অতি-বড় ত্যাগী পুরুষকেও অনেক সময় দেখা যায় নাম যশের প্রলোভনে প্রলুব। সতীশবাবু সে প্রলোভনও ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে কেউ কিছু লিখুক বা আলোচনা কক্ষক তা কোনদিনই তাঁর কাম্য ছিল না। শুধু তাই নয় এ বিষয়ে তিনি তাঁর ভক্ত ও অমুরাগীদের ম্পষ্টভাষায় বারণও করে দিয়েছিলেন। ১৯৪২ সনের শেষাশেষি "বিনয় সরকারের বৈঠকে" গ্রন্থ প্রকাশিত হ'লে ঐ বইয়ের হু' কপি বিনয়বাবু কাশীতে সভীশবাবুর (বড়বাবু-র) উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলেন। সতীশচন্দ্রের সেবক ও নিতাসঙ্গী সতীশ গুহ মহাশয় (ছোটবারু) ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ সনে উক্ত গ্রন্থের প্রাপ্তি স্বীকার উপলক্ষ্যে বিনয়বাৰুকে যে পত্ৰ লেখেন, তা বিশেষভাবে প্ৰণিধানযোগ্য। গান্ধীগ্রাম, বেনারস থেকে সতীশ গুহ লিখেছিলেন:

"मामा,

আপনার কার্ড পাইলাম। বই ত্-থানা যথাসময়ে পৌছিয়াছিল এবং একথানা তথনি শ্রীযুক্ত সতীশবাবুকে দিয়াছি। তিনি থানিকটা মাত্র পড়িয়াছিলেন। এথন অনেক-অনেক বন্ধু-বান্ধবদের হাতে ঐ উৎকৃষ্ট এবং শিক্ষাপ্রদ পুস্তকের উভয় কপিই ঘোরাঘোরি করিতেছে। ধাহারা পূর্বে আপনার লেথার ধরণ পছন্দ করিতেন না, এই বই

তাঁহারাও আগ্রহ করিয়া পড়িতেছেন এবং উপক্বত হইতেছেন, এরূপ স্বীকারোজি দিয়াছেন। প্রীযুক্ত সতীশবাবু আর বেশিদ্র পড়িতে পারিতেছেন না এইজন্ম যে পুন্তকের মধ্যে পুন: পুন: তাঁহার নিজের নাম এবং গুণগান আছে বলিয়া তাঁহার নিজের পড়িবার আগ্রহ নাই। কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন: বিনয় বেশিকথা বলিত না বা প্রশাদি করিত না বটে, কিন্তু ভাবধারার মূল স্ত্রটি সে সব সময় ধরিতে পারিত, দেখিতেছি।" নিজের প্রশংসাত্মক গুণগানের প্রতিও এমন নিম্পৃহ মনোভাবের দৃষ্টান্ত বস্তুতই একালে অতি-বিরল।

একজন জার্মান পণ্ডিত E. G. Schulze--্যিনি সাধু সদানন্দ নামে পরে পরিচিত হয়েছিলেন তিনি—১৯৪৮ সনের জুন মাসে "কল্যাণ কল্পতরু" নামক ইংরেজী মাদিকে ( গোরক্ষপুর, ইউ, পি, থেকে প্রকাশিত পত্রে ) "বড় বাবু" শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ১৯৩৭ সনে "বড়বাবুর" দক্ষে সাধু সদানন্দের (একজন বৈষ্ণব সাধু)প্রথম পরিচয়। তিনি বড়বাবুর সামাজিক ও রাষ্ট্রিক কাজ-কর্মের বিষয় জানতে উৎস্থক ছিলেন না। তিনি লিখেছেন, যে বস্তু তাঁকে সতীশবাবুর প্রতি গভীরভাবে আক্লষ্ট করেছিল তা তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন। তাঁর মতে দাধু সন্ন্যাসীর বাহু চটক বা ভড়ং বড়বাবুর আদৌ ছিল না; না ছিল তাঁর আশ্রম, না ছিল তার কোন মন্ত্রশিষ্য, না ছিল তাঁর গুরুগিরির ধর্মাসন। সাধু সদানন্দ আরও লিখেছেন যে, বড়বাবু ছিলেন অন্তরে বাহিরে মুক্ত, শুদ্ধ, সহজ ও সরল। প্রত্যেক ধর্মামুসদ্ধিৎস্থ ব্যক্তিকে তাঁর প্রয়োজন অমুযায়ী তিনি সর্বদাই অরুপণভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। "Man-to-man talk, direct approach, no show, no eye-wash, no pretension" এই ছিল সাধু সদানন্দের দৃষ্টিতে "বড়বাবুর" চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ত্যাগ ও বৈরাগ্যের

প্রতিমূর্তি স্বরূপ হ'লেও তাঁর জীবনদর্শনে তুর্বলতার কোন স্থান ছিল না—"There was no trace of inefficiency under the guise of mysticism in him" অর্থাৎ সান্বিকতার আবরণে তাঁর জীবনদর্শনে কোন ক্লৈব্য, কোন তামসিকতার ঠাঁই ছিল না। সাধু সদানন্দ পরিশেষে লিখেছেন যে, বড়বাবুর মতো যথার্থ সন্মাসী বা মহাত্মা তিনি জীবনে আর কখনও দেখেন নি।

### 11 9 11

এই সময় সতীশবাৰু ব্যক্তিগত জীবনে যে ধর্ম পালন করতেন, তা কোন বিশেষ মহাপুরুষের পূজা বা নির্জন ধ্যানধারণা নয়। তাঁর পূজার ঘরে তাঁর গুরুদেব প্রভূপাদ বিজয়ক্বফ গোস্বামীরও কোন ফটো ছিল না। প্রত্যক্ষদর্শী সতীশ গুহ মহাশয় বলেন যে, এই সময়ে সতীশবাবুর জীবনে শিশুদের সেবাযত্বই প্রধান হয়ে ওঠে। মৃত শিশুদের ছবি তাঁর ঠাকুর ঘরে বেদীতে সমাসীন থাকতো। সতীশ গুহের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্রকে বড়বারু বড়ই ভালবাসতেন। তাদের <u>হুজনেই</u> অকালে সংসার থেকে বিদায় নিলে তাদের ছবিও বড়বাবু ঠাকুর ঘরে রেখেছিলেন। প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময় এই সকল মৃত শিশুদের ফটোগুলির সামনে ধুপধুনা জালতেন ও তাদের উদ্দেশে ভোগ দিতেন। তাদের শোবার জন্ম স্বতম্ব বিছানা, তোষক, বালিশ ও মশারীরও ব্যবস্থা ছিল। রোজই রাত্রিতে তাদের বিছানায় শুইয়ে দিতেন ও মশারী টানিয়ে দিতেন। দরজা বন্ধ করে ঠাকুর ঘরে তাঁকে নির্জন ধ্যানধারণা করতেও বড় একটা দেখা যেতো না। শিশুদের সেবাই ছিল তখন তাঁর এক প্রধান কাজ। তাদের জন্ম খেলনা যোগাড় করা, তাদের নানা আব্দার পালন করাই ছিল এই স্তবে সতীশবাবুর পরম ধর্ম। ১৯৪৭

সনের ১৯শে ডিসেম্বর এক পত্রে তিনি ক্বফদাসকে লিখেছেন: "তুমি যে foreign postage সতীশের (অর্থাৎ সতীশ গুহের) পুত্র প্রীশ্রীবাবা-ছোটথোকামণির জন্ম পাঠাইয়াছ, তাহা হস্তগত হইয়াছে। তজ্জন্ম আমি তোমার নিকট বিশেষভাবে personally grateful জানিবে। বাবাকে আনন্দ দেওয়া আমার এক প্রধান কাজ হইয়া পড়িয়াছে। উহা আমার একটি বিশেষ সেবাকার্য। সেই জন্ম আমি ঐ postage stampগুলি পাওয়ায় তোমার নিকট personally grateful মনেকরিতেছি। ইহার ফলে শ্রীশ্রীগুরুদেবও আমার প্রতি প্রীত হইবেন।" অর্থাৎ গুরুদেবা ও শিশুদেবা সতীশবাব্র দৃষ্টিতে তথন এক ও অভিন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

## 11 9 11

শেষ বয়সে ধর্মই সতীশচন্দ্রের জীবনে ম্লীভৃত বিষয় ছিল;
জ্বান্তান্ত সকল কাজ আমুষিকিমাত্র—একথা পূর্বেই উলিথিত হয়েছে।
ধর্মসাধনায় জীবন কাটালেও বৃদ্ধ বয়সেও সতীশবাবু দেশের জাতীয়
আন্দোলনের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাথতেন। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি দেশের
রাষ্ট্রিক আন্দোলনের গতিতে বিশেষ কৌতৃহলী ছিলেন। ১৯৩৯ সনে
মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে রাষ্ট্রপতি স্থভাষচন্দ্র বস্থর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যথন
চিস্তা-বিরোধ দেখা দেয় ও সমগ্র ভারতবর্ষে তুম্ল আলোড়ন সৃষ্টি হয়,
সে সময়ও সতীশবাবু দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে যথেই চিস্তা
করেছিলেন। তাঁর অপ্রকাশিত পত্রগুলিই এর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। ঐ সময়
বাঙালীদের মধ্যে অনেকে মহাত্মা গান্ধীর উপর প্রাদেশিকতার দোষ
আরোপ করতে থাকেন। জয়নগর-মজিলপুরের ফণীন্দ্রনারায়ণ দত্ত
মহালয় ১৯৩৯ সনের মার্চ মাসের প্রথম দিকে এ বিষয়ে পত্র-মারকৎ

সতীশবাৰ্র মতামত জানতে চাইলে, সতীশবাৰ্ তার উত্তরে জানিয়েছিলেন:

[ २৮।०।১२७२ ]

"No provincialism.

"We are attributing provincialism to him because we are Bengalis and Subhas is a Bengali.

"Mahatmaji has decided the matter from a different angle, which we as Bengalis find it difficult to appreciate.

"And all this because we are steeped in Bengali provincialism." অর্থাৎ "গান্ধীজীর উপর প্রাদেশিকতার দোষ আরোপ করা ভূল। তার উপর আমরা প্রাদেশিকতা আরোপ করেছি কারণ আমরা বাঙালী আর স্থভাষও বাঙালী। মহাত্মাজী সমস্রাটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন—যা আমরা বাঙালী বলে আমাদের পক্ষে বুঝে ওঠা কঠিন হয়েছে। আর এই সমস্ত কিছুর কারণ হলো আমরা বাঙালা প্রাদেশিকতায় নিমজ্জিত।" বৃদ্ধ বয়সে সতীশবাবুর রাষ্ট্রিক চিন্তাধারা বুঝবার জন্ম এই ধরণের পত্রগুলিই সবচেয়ে বেশী সহায়ক। পরলোকগত অধ্যাপক ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার এক লিপিতে আমাদের জানিয়েছিলেন যে, সভীশবাবুর মতো এমন উৎসাহী শিক্ষক ও ত্যাগী পুরুষ তিনি জীবনে দেখেন নি। সতীশবার বৃদ্ধ বয়সেও কাশী থেকে চিঠি-পত্র লিখে ভার পুরাণো ছাত্রদের খোঁজখবর নিতেন। চিঠি লেখায় সতীশবাবুর আলস্ম কোনদিনই ছিল না। ১৯৪৬-৪৭ সনে গান্ধীজীর নোয়াথালিতে অবস্থানকালে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর অনেকগুলি পত্রালাপ হয়েছিল। সেই সকল চিঠিপত্র বছদিন পর্যস্ত

কৃষ্ণদাসের কাছে ছিল, কিন্তু সতীশবাবুর দেহাবসানের (১৮ই এপ্রিল, ১৯৪৮-এর) পর নানা গোলঘোগে সেগুলি বেহাত হয়ে যায়। এই পত্রগুলির সঠিক সন্ধান কেউ দিতে পারলে বিশেষ উপকৃত হবো।

১৯৪৭ সনে বঙ্গভঙ্গ ও ভারত-বিভাগের পরিকল্পনা ও কার্যক্রম সারা দেশকে চঞ্চল করে তোলে—হিন্দু-মুসলমান সমস্তাটি এক জটিল রূপ গ্রহণ করে। বিরাশি বছর বয়সেও ঐ সকল সমস্তা নিয়ে সতীশবাবু কত স্ম্ম ও গভীর চিস্তা করেছিলেন, তার জলস্ত প্রমাণ পাওয়া যায় শিতিক্ঠ ঝাঁ মহাশয়ের (বিহার খাদি সমিতির শিক্ষক ও কমীর) নিকট লিখিত তাঁর স্থদীর্ঘ প্রবন্ধ-পত্তে। ঐ পত্রখানি আমর। ইতি-পূর্বেই 'বিশ্ববাণী' মাসিক পত্রিকায় ( চৈত্র, ১৩৫২ সংখ্যায় ) প্রকাশ করেছিলাম। ঐ পত্তে সতীশবাবুর এ বিষয়ে রাষ্ট্রিক মতামত জ্বল-জল করছে। বিগত চল্লিশ-পায়তাল্লিশ বছরে ভারতে হিন্দু-মুসলমানের রাষ্ট্রক ক্রমবিকাশ, মুদলিম লীগের জন্ম, কংগ্রেস-লীগের আদর্শ-বিরোধ, দ্বিজাতি তত্ত্বের উৎপত্তি, ইংরেজ সরকারের নীতি ও পাকিস্থানের জন্মকথা বিশ্বভাবে আলেচিত হয়েছে। পত্রের শেষাংশে সতীশবাবু জিলা সাহেবের পাকিস্থান দাবির প্রতি কংগ্রেসী মনোভাব ও হিন্দু-মুসলিম সমস্তা সমাধানে গান্ধীজীর অহিংসনীতির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে নিজ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। উপসংহারে তিনি লিখেছেন:

"প্রশ্ন হইতেছে, য্দি মুসলিম নেত্বর্গের হাদয়ের ভাব ইহাই হয় যে, হিন্দুয়ানস্থিত হিন্দুদের উপর মুসলিম আধিপত্য স্থাপন ও বিস্তার করিতেই হইবে, তবে হিংসাত্মক উপায় অবলম্বন করতঃ তাহাদের রাজনৈতিক আকাক্ষা প্রণ করা ব্যতীত গতাস্তর নাই। এমত অবস্থায় যদি মুসলমানদিগকে বলা যায়—'হিংসা ত্যাগ কর এবং অহিংস স্ত্রে হিন্দুদের সহিত মেলামেশা কর'—এই উপদেশ তাহাদিগের

কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবে না। অর্থাৎ কেবল মাত্র অহিংসাবাদের উৎকর্ষ ও হিংসাবাদের অপকৃষ্টতা প্রচার বা ব্যাখ্যা দ্বারা কোন **क** त्नामग्रहे हहेरव ना। शक्कास्तर पूजनभानगन हिन्तू निरंगत विकरक তাহাদের হিংসাত্মক নীতি প্রয়োগ করিতে থাকিলে যদি হিন্দুগণ উহা অমানবদনে সহু করিতে পারে তবেই অহিংসা প্রণালী যথাযথ পরীক্ষিত হইতে পারিবে। এইরপেই মুসলমানদিগের হিংসাপম্বার বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইয়া মহাত্মাজীর অহিংদাপদ্বার কার্যকারিতা দহজেই বুঝা যাইবে। এই প্রকার অহিংসা পদ্ধা অবলম্বিত হউক ইহাই মহাত্মাজীর বাবস্থা। ইহার ফলে হিন্দুদিগের ক্লেশের ও যাতনার मृष्टोख एमिया मूमनमानिएगत रिःमापूर्व क्रम्य गनिया याहेरव—हेराहे মহাআজীর বিখাস। কারণ মহাআজীর শিক্ষার সার ইহাই যে শত্রুপক্ষের change of heart করা প্রয়োজন ৷ ভাম ভগবৎ বিশ্বাসী। আমার মনে হয় মহাক্মাজীর ব্যবস্থা যদি কার্যে পরিণত করিতে হয় তবে অহিংস্যুদ্ধের logicality-র দিক হইতে বিচার করিলে চলিবে না। সমগ্র অহিংস-সংগ্রাম দারা logically বলা যাইতে পারে যে মহাত্মাজীর ব্যবস্থা কার্যকরী। অর্থাৎ তিনি যে প্রকার transformation of the heart of the opposing side fighting it out on the হিংসাত্মক basis,—ব্যাখ্যা করিয়াছেন, logically তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলা যায় না। কিন্তু human mind যেরূপভাবে গঠিত বা constituted তাহার প্রতি দৃষ্টি রাথিয়া বলা যায় যে ঐক্নপ পরিবর্তন on a mass scale স্থারপরাহত।" সতীশবাব উক্ত পত্রে ১৯৪৭ সনের ভারতীয় রাষ্ট্রিক অবস্থার যে তীক্ষ পর্যালোচনা করেছেন, তা কোন রাজনৈতিক দলের সপক্ষে বা বিপক্ষে শক্তি ও সমর্থন যোগানোর জন্ম নয়, আর তা প্রকাশিত হোক তার জন্ম তো

নয়ই। একান্তভাবেই ঐ পত্র বিশিষ্ট একজন ব্যক্তির কাছে লিখিত ব্যক্তিগত পত্র মাত্র; আর যিনি পত্রলেখক তিনিও কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত সাধারণ মাহ্ম নন। একজন নিরপেক্ষ চিস্তাশীল ব্যক্তির মনে ১৯৪৭ সনের ভারত-বিভাগ ও হিন্দু-মুসলিম সমস্রা কি প্রতিক্রিয়া স্পষ্টি করেছিল তারই বস্তুনিষ্ঠ ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পাওয়া যায় ঐ চিঠিখানিতে। কাজেই সতীশবাবুর এই পত্রখানির ঐতিহাসিক মূল্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এইভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির উদ্দেশে লিখিত পত্রগুলি ছাড়া সতীশ-বাবুর শেষ জীবন সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ জানার প্রামাণিক উৎস আর বেশী কিছু নেই। ত্রভাগ্যবশত ঐ সকল পত্রের অধিকাংশই বর্তমানে রয়েছে কাশীতে কয়েকজনের হাতে। তাঁদের কাছ থেকে বহু চেষ্টা করেও পত্রগুলি আজও আমাদের পক্ষে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তাঁরা বলেন, তাদের উদ্দেশে সতীশবাবুর স্পষ্ট নির্দেশ ছিল এই মর্মে যে, পত্রগুলি প্রকাশিত হবে এই কারণে ঐগুলি লিখিত হয়নি আর কেউ যেন তাঁর সম্বন্ধে কিছু না লেখেন। সতীশবাবু সারাজীবন নাময়শ ও আত্মবিজ্ঞাপনের প্রলোভন বিষবৎ বর্জন করেছেন। আত্ম-প্রচারের প্রতি তাঁর এমন নিস্পৃহ ও অনাসক্ত মনোভাব মামুষমাত্রেরই গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। কিন্তু তাঁর দেহাবদানের পর তার মহান ও পবিত্র শ্বতিকে দেশবাসীর মনে জাগরুক রাখার দায়িত্ব সকলের আগে তাঁর অন্তরন্ধ শিষ্য ও ভক্তদের। সতীশবাবুর মতো সর্বত্যাগী সন্নাসীর জীবন ও বাণী যতই আলোচিত হয়, ততই দেশের মঙ্গল। ঐতিহাসিক দিক থেকেও এই মহাক্মীর জীবনকথা জাতীয় ইতিহাস রচনার এক মূল্যবান উপাদান। কাজেই অন্ধভক্তির মোহ থেকে মন ও বৃদ্ধিকে মৃক্ত করে সতীশবাব্র জীবনকথা বস্তনিষ্ঠভাবে ও বিশদভাবে

আলোচনার দিকে তাঁর শেষজীবনের সঙ্গী, সেবক ও শিষ্যদের সম্বর অগ্রসর হওয়া কর্তব্য। তাঁদের এই মহৎ প্রচেষ্টায় দেশবাসী জানাবে তাদের স্বতঃফুর্ত অভিনন্দন।

১৯৪৮ সনের মার্চ মাসে সতীশচন্দ্র অস্কুত্ব হয়ে পড়েন ও কিছুদিন শ্যাশায়ী থাকার পর ১৮ই এপ্রিল তিনি কাশীধামে পরলোকগমন করেন। তার লোকান্তর সংবাদ ২০শে এপ্রিল কলিকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্তে ঘোষিত হয়। তাঁর লোকান্তর প্রাপ্তি উপলক্ষে ভন সোসাইটির ছাত্র বিনয় সরকার লিখেছিলেন: "He was one of the makers of the Bengali Revolution (1905-14) and a father of the Indian freedom movement. In him the Indian people has lost an epoch-making pioneer as much of constructive social work as of researches and investigations into economics, politics, sociology and culture-history" অর্থাৎ "তিনি ছিলেন বন্ধবিপ্লবের (১৯০৫-১৪) অন্তম জন্মদাতা ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন জনক। তাঁর মৃত্যুতে ভারতবাসী তাদের একজন গঠনমূলক সমাজদেবক এবং অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজশাস্ত্র ও সংস্কৃতি-ইতিহাস গবেষণার এক যুগম্রষ্টা প্রবর্তককে হারিয়েছে।"

## পরিশিষ্ট

(季)

# উনবিংশ শতকে বাংলার সমন্বয় সাধনা

11 2 11

পলাশী যুদ্ধের (১৭৫৭) পর বাংলা দেশে (ও ভারতে) ইংরেজ শাসনের স্বত্রপাত ও সেই সঙ্গে ইংরেজের মাধ্যমে আধুনিক পাশ্চাত্যের সঙ্গে আমাদের সাংস্কৃতিক যোগাযোগের স্থচনা। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের এই যোগস্ত্রের পরিণতি উজ্জ্বলভাবে দেখা দেয় উনবিংশ শতকে বাংলার তথা ভারতের নবজাগরণের মধ্যে। ১৭৮৪ সনে ইংরেজ পণ্ডিতগণ কতৃকি এশিয়াটিক সোদাইটির প্রতিষ্ঠায় (১৫ই জায়য়ারী, ১৭৮৪) এর প্রথম গোড়াপত্তন দেখতে পাই। উইলিয়াম জোন্স, চার্লস্ উইলকিন্দ্ ইত্যাদি থেকে শ্রীরামপুর মিশনারীদের ভারতীয় সংস্কৃতির লুপ্ত গৌরব পুনক্ষাবের যে সমুবেত ও সজাগ প্রচেষ্টা (১৭৮৪-১৮১৪) তা বাংলার উনবিংশ শতকের রেণেসান্মেই বিহাস থেকে কোনক্রমেই বাদ দেওয়া যায় না। প্রাক্-রামমোহন যুগে ভারতীয় সংস্কৃতির সেবক ও সাধক হিসাবে এ দের দান শ্রুজার সঙ্গে শ্রুলীয় \* (১)।

<sup>\*(</sup>১) এই বিবন্ধের ডপর বিস্তৃত আলোচনা হরিদাস মুখোপাধ্যানের "হতিহাসচর্চার বিনর সরকার" (কলিকাতা, ১৯৫৮) পুস্তকে পাওরা বার। সেই সঙ্গে কলিকাতার
"এশিরাটিক সোদাইটি" থেকে প্রকাশিত—Asiatic Researches ( 1884 ) গ্রন্থানি
এবং বিনয় সরকারের Creative India ( Lahore, 1937, pp. 448-49 )
পুস্তকখানিও পঠিতরা।

## 11 2 11

উনবিংশ শতকের দিতীয় ও তৃতীয় পাদে যে বিরাট মনীষীর সাধনাকে আশ্রয় করে বাংলার নবজাগরণের নতুন স্ফুনা দেখা দেয়, তিনি রাজা রামমোহন রায়। রামমোহন যুগল্রষ্টা। পুরাতন হিন্দু ঐতিহের শেষ প্রতিনিধি ও নবযুগের প্রথম ভারতীয় বীর হিসাবে তিনি যুবক ছনিয়ার প্রণম্য। হিন্দু, এশামিক ও খুষ্টান এই তিন সংস্কৃতির ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে তিনি হুর্জয় সাহসের সঙ্গে সমন্বয়ের সাধনা করেছিলেন এবং সেই সমন্বয়ের বার্তা তিনি নিদ্রিত জাতির কানে তুর্ধনিনাদে ঘোষণা করেন। তিনি একদিকে চেয়েছিলেন শক্তিমদোক্সন্ত খৃষ্টান সভ্যতার আক্রমণ থেকে হিন্দু জাতিকে রক্ষা করতে, আর একদিকে অন্তর থেকে কামনা করেছিলেন আধুনিক ইউরোপের অর্থাৎ বেকনোত্র যুগের পজিটিভ্ সায়েন্স বা জড় বিজ্ঞানের ধারা দেশের বুকে প্রবাহিত করতে। আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব যেখানে—বিজ্ঞানের কোঠায়—তাকে তিনি দ্বিধাহীনচিত্তে স্বীকার ও গ্রহণের মধ্যেই জাতির ভবিষ্যৎ নিহিত বলে সম্যকভাবে উপলব্ধি করেন। তাই তিনি ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে ভারতে বেকনীয় ও বেকন-পরবর্তী চিস্তাধারাগুলি আমদানী করার বিষয়ে এতটা উৎসাহী ও অগ্রণী হয়েছিলেন। বস্তুতঃ, এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের তিনি ছিলেন অগ্রদৃত।

### 19

ধর্মক্ষেত্রেও রামমোহন ছিলেন নব্যুগের প্রবর্তক। তিনি ছিলেন আনেকটা তু-মুখো ছুরির মতো। তাঁর এক মুখ ছিল পূবের দিকে— সনাতনী রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের প্রতিনিধিদের দিকে— আর এক মুখ ছিল পশ্চিমের দিকে—সভ্যতাভিমানী খৃষ্টান মিশনারী বা পাদ্রীদের

मित्क। शृष्टीन शासीएनत निकृष्ट जिन मृत्कर्छ योषणा कत्रलन या, হিন্দের মধ্যে কুসংস্কার আছে বটে, কিন্তু খৃষ্টীয় ধর্মেও কুসংস্কার এর চেয়ে বড় কম নয়, বরং তুলনায় বেশী। আবার সেই সঙ্গে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের প্রতিনিধিদের বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় নিয়ে জানালেন যে, বাঁচার মতো বাঁচতে হ'লে ছাড়তে হবে আমাদের পৌত্তলিকতা. ছাড়তে হবে তামসিকতা, ছাড়তে হবে অতীতের অন্ধ সংস্কার ও জাতিভেদ প্রথার আবর্জনা। একদিকে মিশনারীদের বিরুদ্ধ আক্রমণ থেকে দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষা করা আর অক্তদিকে অন্ধকার ও কুসংস্কারের বন্ধন থেকে জাতিকে উদ্ধার করা—এই দ্বিবিধ লক্ষ্য তাঁর জীবনে মিলিত হয়েছিল। তিনি পশ্চিমমুখো হয়ে বিবেকানন্দের গ্রায় লড়াই করেছেন মিশনারীদের বিরুদ্ধে; তিনি পূবমুখো হয়ে সংগ্রাম বোষণা করেছেন জাতিভেদ প্রথা ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে। হিন্দুধর্মের অফুদারতা তাঁর চিত্তকে যেমন পীড়িত করে, তেমনি নব্যশিক্ষিত যুবকদের উপর পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্মোহনও তার স্বদেশপ্রাণ আত্মাকে ব্যথা দেয়। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সম্মোহনে হিন্দুধর্ম বর্জন করে খুষ্টান ধর্মের পেছনে ধাবমান যাত্রীদের দৃশ্য তাঁর মনে যে আলোড়ন সৃষ্টি করে, তারই গঠনমূলক প্রকাশ হলো বান্ধর্মের প্রবর্তন। রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মেরই একটা সংস্কৃত ও আধুনিক গড়ন মাত্র। ভারতীয় ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিভিন্ন যুগে ধর্মক্ষত্রে এদেশে নব নব সংস্কারকের আবিভাব ঘটেছে। রামমোহন সেই সকল বীর-মানব বা মহামানবের অন্ততম। উপনিষদ-বেদান্তে প্রচারিত ধর্মের আধুনিক সংস্করণের নামই আহ্মধর্ম। আহ্মধর্মের আসল বস্তু নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা। এর আদি উৎস উপনিষদ-বেদান্তে। প্রতিষ্ঠিত বান্ধদমাজ এই চিস্তাধারার বাস্তব মৃতি। বান্ধধর্মের অর্থাৎ

হিন্দুধর্মের নতুন ও যুগোপযোগী সংস্করণ প্রবর্তন করে রামমোহন হিন্দুধর্মকে একদিকে রক্ষা করলেন খৃষ্টান মিশনারীদের অস্তায় আক্রমণ থেকে আর অন্তদিকে হিন্দুধর্মকে বাঁচালেন রক্ষণশীল ও অধংপতিত রাহ্মণ্যবাদের প্রভাব থেকে। উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে রামমোহনই হিন্দুজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। তাঁর প্রচারিত রাহ্মধর্ম নব হিন্দুধর্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সহজ সত্যটা পরিষ্কার ভাবে অরণে রাখলে সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে বাংলার নবজাগরণের ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির যথার্থ স্বরূপ বিচার ও বিশ্লেষণ আমাদের পক্ষে সহজ্ব হবে\* (২)।

#### 1 8 1

রামমোহনের সময় ব্রাহ্মধর্ম ছিল স্বপ্ন। তাঁর দেহাবসানের পর সেই স্বপ্লকে বাস্তবে রূপ দিতে এগিয়ে এলেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে পণ্ডিত রামচন্দ্র বিভাবাগিশ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার দত্তের নাম প্রথমেই স্মরণীয়। "তত্ত্ববোধিনী সভা" স্থাপন করে (১৮০৯), অক্ষয় দত্তের সম্পাদনায় ঐ সভার ম্থপত্ররূপে 'তত্ত্বোধিনী পত্রিকা' বের করে (১৮৪৩), ব্রাহ্মসমাজকে এক স্থনিদিষ্ট নীতির ভিত্তিতে সংগঠিত করে, দীক্ষা প্রথা ও ব্রহ্মোপাসনার প্রবর্তন করে দেবেন্দ্রনাথ গত শতকের পঞ্চম দশকে বাংলাদেশে এক রীতিমত ব্রাহ্ম-আন্দোলন গড়ে তোলেন। "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশের পূর্বে উক্ত সমাজের অবস্থা এরূপ ছিল যে যাহারা উক্ত সমাজের

<sup>\* (</sup>২) রামমোহন রারের বহুমুখী দান বুঝ্বার জন্ম Commemoration.

Volume of the Rammohun Roy Centenary Celebrations ( Cal, 1935 )

অন্থানি ও প্রজেজনাথ বন্দ্যোপাধ্যারের রামমোহন বিষয়ক আলোচনা অষ্ট্রয়।

পরিচালক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাঁহারাও উহার সঙ্গে কেবল বাহু সম্পর্ক রাথিয়াছিলেন। তাঁহারা সপ্তাহের পর সপ্তাহ উপদেশ শুনিতেন, কিন্তু উপদেশাহরপ আচরণ করিতেন না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বান্ধ-সমাজে প্রবেশ করিয়া বাহ্মধর্মের ব্রত-গ্রহণ পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের নব-জীবন লাভ হইল"\* (৩)। এই নবীনীক্বত হিন্দুধর্মের তংকালে শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত ও রাজনারায়ণ বস্ত। ব্রাহ্মসমাজ তথনও বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাসী। কিন্তু ভক্তিমার্গী দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে শীঘ্রই জ্ঞানমার্গী অক্ষয়কুমারের মতবিরোধ দেখা দেয়। দেবেন্দ্রনাথ বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাসী; এর বিরোধী চিন্তার প্রতিনিধি হলেন অক্ষয়কুমার। ১৮৪৪ থেকে ১৮৪৭ সনে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে এই আভ্যন্তগ্নীণ বিরোধ স্পষ্ট। বেণারসের সংস্কৃত পণ্ডিতেরা বেদের অভ্রাস্ততার বিরুদ্ধে অভিমত ব্যক্ত করলে ও অক্ষয়কুমারের সঙ্গে আলোচনার প্রভাবে দেবেন্দ্রনাথ ১৮৫০ সনে বেদের অভ্রান্ততাবাদ পরিত্যাগ করেন। কিন্তু অক্ষয় দত্ত সংস্কার-বজিত হয়ে ষতটা এগিয়ে যেতে চাইলেন, দেবেন্দ্রনাথ ততটা পারলেন না \* (৪)। এই আভ্যন্তরীণ মত-বিরোধের ফলে ব্রাহ্মসমাজ কিছুদিনের জন্ম হারিয়ে ফেলে তার গতিশীলতা। চলতে চলতে ব্রাহ্মসমাজ যেন থানিকটা নিশ্চল হয়ে পড়ে।

- (७) वद्वविशात्री कत्र त्रिष्ठ "महाञ्चा विकत्रकृक (गांवामी" श्रष्ट ( पृष्ट ४ ) खहेता ।
- (৪) ব্রাক্ষনমানের ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি যাঁয়া সংক্ষেপে জানতে চান, ভাঁদের পক্ষে বামকুঞ্চ মিশন থেকে প্ৰকাশিত Cultural Heritage of India গ্ৰন্থে সন্নিবেশিত छा: क्लिमात्र नात्त्रव "The Brahmo Samaj" विवयक ब्रह्मा वित्यव ब्र्ह्मावान ।

#### 1 0 1

এই অবস্থার অবসান ঘটিয়ে যিনি ব্রাহ্মসমাজকে আবার গতিশীল ও প্রাণবস্ত করে তোলেন, তিনি হলেন কেশবচন্দ্র সেন। ১৮৫৭ সনে তিনি ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন, কিন্তু তার সত্যকার নেতৃত্বে চলেছিল ১৮৫৮ থেকে ১৮৭৮ পর্যস্ত। দেবেক্সনাথ প্রমুখ প্রবীণ নেতাদের তুলনায় তিনি ছিলেন আরও বেশী প্রগতিশীল ও সংস্কারমুক্ত। দেবেন্দ্রনাথ বললেন য। হয়েছে তাতেই সম্ভষ্ট থাকো; কেশবচন্দ্ৰ বললেন যা হয়েছে তাকেই চরম বলে মেনে না নিয়ে সম্মুখপানে আরও এগিয়ে চলো। যুবকদের মন্যে প্রচার কার্য স্থক্ষ করে, স্থদূর পল্লী অঞ্চলে ও বাংলার বাইরে ধর্ম প্রচার সংগঠন করে, 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্র প্রকাশ করে, ওজম্বিনী ভাষায় বক্ততার পর বক্ত তা প্রদান করে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজকে এক অভিনব গড়ন দিতে সমর্থ হন। নতুন নতুন আদর্শ, কল্পনা ও সংস্থার-ম্বপ্ল এই সময় ব্রাহ্মসমাজে দেখা দেয়। উপবীত বর্জন, ব্রহ্মোপাসনায় মেয়েদের অংশ গ্রহণ, অসবর্ণ বিবাহের সমর্থন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে শীঘ্রই ব্রাক্ষসমাজ দিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। এই বিরোধের পরিণতি দেখা দেয় ১৮৬৭ সনে। নবীনপম্বীরা মিলিত হয়ে কেশবচন্দ্রের পরিচালনায় স্থাপন করলেন "ভারতব্যীয় বাদ্ধাসমাজ" আর পুরাতন মত-পথের প্রতিনিধি ও সমর্থকেরা দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে সংগঠন করেন "আদি ব্রাক্ষদমাজ"। "ভারতব্যীয় ব্রাক্ষদমাজ" স্থাপনের ইতিহাসে কেশবচন্দ্র সেনের তায় প্রথর ব্যক্তিষ্ণালী বিজয়ক্বফ্র গোস্বামীর নামও অচ্ছেন্ত-ভাবে জডিত \* (৫)।

<sup>(</sup>৫) ব্রাহ্মদমাজের সংগঠনে ও বিবত নৈ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোদামীর দান বয়ুবিহারী করের "মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোদামী" ও সিরিজাশকর রায়চৌধুরীর "শ্রীমং বিজয়কৃষ্ণ গোদামী" পুত্তকে বস্তুনিষ্ঠভাবে আলোচিত হয়েছে।

গত শতাক্ষীর বাংলার সমাজ-জীবনে নবীন-প্রবীণের ছন্দ্র বা স্ষ্টিমূলক চাঞ্চল্য ব্ৰাহ্মসমাজের বিবর্তনের ইতিহাসে বার বার লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। এই স্ষ্টিমূলক চাঞ্চল্যের একটা উজ্জ্বল দৃষ্টাস্ত উক্ত সমাজের ইতিহাসে পাওয়া যায় ১৮৪৪—৪৭ সনে বেদ অভ্রাস্ত কিনা এই নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের বিরোধে। দ্বিতীয় দৃষ্টাস্ত পাওয়া যায় ১৮৬৩—৬৭ সনে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের মতবিরোধে যার পরিণতি হলো "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" স্থাপন। আর তৃতীয় উদাহরণ হলো ১৮৭৮ দনে "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের" প্রতিষ্ঠার কাহিনী। আজকের যা প্রগতিবাদ বা বিপ্লববাদ তা'ই কালক্রমে হয়ে দাঁড়ায় মামূলী ধর্ম ও দর্শন। একযুগে ঘাঁরা প্রগতিবাদী তারাই আর এক যুগে রক্ষণশীল ও সনাতনী। প্রগতি বা বিপ্লবের শেষ নেই কোথাও। ১৮৬৭ সনের যুক্তি-পূজক ও প্রগতি-পন্থী কেশবচন্দ্র অল্পদিনের মধ্যেই হারিয়ে ফেলেন তাঁর প্রথম যৌবনের উদারতা, যুক্তিনিষ্ঠা ও গতিশীলতা। কুচবিহারের রাজপুত্রের সঙ্গে নিজ কন্সার বিবাহ প্রসঙ্গে তাঁর পূর্বঘোষিত আদর্শের সঙ্গে তাঁর আচরণের নিদারুণ অসঙ্গতি বহুজনের তীব্র আক্রমণের উপলক্ষ্য হয়। যাবা কেশবচন্দ্রের আচরণকে সমর্থন করতে পারলেন না ও নতুন নেতৃত্বের দাবী উত্থাপন করে এগিয়ে যেতে চাইলেন, তাঁরাই স্থাপন করলেন ১৮৭৮ সনে "সাধারণ বাহ্মসমাজ"। এর প্রতিষ্ঠার মূলে যাঁরা নেতৃত্ব করেন, তাঁদের মধ্যে আনন্দমোহন বস্ত্র, শিবনাথ শান্ত্রী ও বিজয়ক্বফ গোস্বামী প্রধান।

## n 😉 n

উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম ও অষ্টম দশকে বাংলাদেশের উপর দিয়ে রকমারী চিস্তা ও সংস্কারের ধারা প্রবাহিত হতে থাকে। এর একটি হলো "আদি ত্রাহ্মসমাজে"র ধারা--দেবেজ্রনাথ ঠাকুর যার প্রতিনিধি; দ্বিতীয় ধারা হলো "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ"—যার প্রতিনিধি কেশবচন্দ্র সেন; তৃতীয় ধারা "দাধারণ ব্রাহ্মদমাজ"—যার প্রতিনিধি আনন্দমোহন বস্ত্র, শিবনাথ শাস্ত্রী ও বিজয়ক্লফ গোস্বামী। ১৮৭৮ সনের পর থেকে. ব্রাহ্মসমাজের এই ত্রিগারার মধ্যে যে অংশটা সক্রিয় ও সচল থাকে তা হলো সাধারণ বাহ্মসমাজ। অস্তান্ত চুটি অংশ ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে পড়ে। মোটের উপর একথা বলা অন্তায় হবে না যে, রামমোহন হিন্ধর্মের সংস্কারের জন্ম যে নব আদর্শের সন্ধান দিয়েছিলেন—যা গড় শতাদীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে বাংলা দেশে এক প্রচণ্ড আলোডন সৃষ্টি করে—অষ্টম ও নবম দশকে তার প্রাণশক্তি যেন অনেকথানি তুর্বল হয়ে পড়ে। বিগত শতকের তৃতীয় পাদে ব্রাহ্মনেতাদের অর্থাৎ त्रामाञ्चानिष्ठे ७ मर्छानिष्ठे ताक्षानी हिन्तूरमत्र (७) धर्म ७ ममाजमश्कात्रमूनक বিপুল প্রচেষ্টায় নব্যশিক্ষিত যুবকদের সাড়া ছিল সীমাহীন। কেশবচন্দ্র তথন যুবসম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নেতা। কিন্তু সপ্তম ও অষ্ট্রম দশক থেকে দেশের মধ্যে এক জাতীয়তাবাদীর দল গড়ে উঠতে থাকে। জাতীয় সাহিত্য, হিন্দুমেলার কাজকর্ম, জাতীয় সংগীত ও জাতীয় নাট্যাভিনয়, ভারত-সভার প্রতিষ্ঠা এবং বঙ্কিমচন্দ্র ও স্থরেন্দ্রনাথের জাতীয়তার মন্ত্র প্রচার ক্রমশই শিক্ষিত যুবকদের বেশী বেশী আকর্ষণ করতে থাকে। প্রতাক্ষদর্শী বিপিনচন্দ্র পাল লিথেছেন যে, স্বরেন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ বিষয়ক অগ্নিময়ী ও উদীপনাকারী বক্তভাবলীর ফলে যুবকেরা ১৮৭৫-৭৬ সনের পর থেকে ক্রমশই ব্রাহ্মসমাজের নেতা কেশবচন্দ্র অপেক্ষা রাজনীতিক স্থরেন্দ্রনাথের দিকে আরুষ্ট হতে

<sup>\*(</sup>७) "विनम्न সत्रकारतत्र देवर्रदक", २त সংক্ষরণ, প্রথম ভাগ, ১৯৪৪, গৃ: ৪১৬-२० खहेरा।

থাকে। রাজনীতিতে স্থরেক্তনাথ যে-জাতীয়তাবাদ প্রচার করতে থাকেন, সাহিত্য ক্ষেত্রে সেই আদর্শ, ভাব ও চিস্তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হলেন বন্ধিমচক্র। ১৮৭২ সনে 'বন্ধদর্শনের' প্রতিষ্ঠা ও ১৮৭৬ সনে "ভারত-সভার" গোড়াপস্তন এদেশে জাতীয়তাবাদের বিবর্তনের ইতিহাসে তুই যুগ-নির্দেশক কীর্তি। জাতীয় ভাবের ক্ষুরণ ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমরা আবার নতুন করে দেশের মাটি, দেশের জল, দেশের অতীত, দেশের সংস্কৃতি ও দেশের ঐতিহ্নকে ভালবাসতে স্থক করলাম। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও আদর্শের অহ্নকরণের যে-মোহ একদিন আমাদের পেয়ে বসেছিল, তাকে সাহসের সঙ্গে অস্বীকার করে নিজের ব্যক্তিত্ব ও জাতীয় সত্তাকে স্প্রতিষ্ঠিত করবার দিকে আমরা নজর দিলাম। আমাদের অতীত ঐতিহ্নকে নির্বিচারে অস্বীকার বা উপেক্ষা করার ত্বঃসময় কাটতে আরম্ভ করলো।

## 19 1

এই "জাতীয়" আন্দোলনকে যাঁরা রক্ষণশীল বা প্রতিক্রিয়াশীল বিশেষণে চিহ্নিত করে থাকেন, তাদের দৃষ্টির মধ্যে সঙ্কীর্ণতা ও আবিলতা আছে যথেষ্ট। এই আন্দোলনের লক্ষ্য বিগত জীর্ণ অতীতকে ফিরে পাওয়া নয়—অতীতের যা শ্রেষ্ঠ সম্পদ ও ঐশ্বর্য তাকে গ্রহণ করে নতুন-পুরাতনের সংমিশ্রণে জাতির জীবনকে সঞ্জীবিত করা। অহুকরণে জাতি বড় হয় না, অতীতকে নির্বিচারে অস্বীকার করে বর্তমান ও ভবিয়্যৎকে স্কুষ্ঠভাবে গড়া যায় না। গত শতান্দীর সপ্তম ও অষ্টম দশকে ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারমূলক প্রচেষ্টাসমূহের মধ্যে জাতির অতীতকে অতিরিক্ত অস্বীকারের প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, বিশেষ করে কেশব সেনের পরবতী জীবনে ও আচরণে। দেশের অতীত ও ঐতিছ্যকে যথায়থ মূল্য দিতে যাঁরা সেসময় এগিয়ে এলেন, যাঁরা

দেশের মাটি ও মাত্র্যকে ভালবাসতে বললেন, তাঁরা অসাধারণ ধীশক্তি ও দ্রদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা তংকালীন সামাজিক পরিবেশের,—শুধু আর্থিক পরিবেশের নয়,—স্বাভাবিক অভিব্যক্তি, আর সেই অভিব্যক্তিতে সংস্কারবাদী ব্রাহ্মসমাজের দানও যথেষ্ট। ক্রিয়া না হলে প্রতিক্রিয়া হয় না, কারণ না হলে কার্য হয় না। ব্রাহ্মসমাজের অভিরক্তি উগ্র ও পাশ্চাত্য-ঘেঁষা সংস্কার-আন্দোলনের স্বাভাবিক ও সঙ্কত পরিণতি দেখতে পাই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিকাশে। এই আন্দোলনের দিকে লক্ষ্য রেখে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করেছেন, তা এই প্রসঙ্কে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য:

"There was vet another movement started about this time called the National. It was not fully political, but it began to give voice to the mind of our people trying to assert their own personality. It was a voice of impatience at the humiliation constantly heaped upon us by people who were not oriental... This contemptuous spirit of separatedness was perpetually hurting us and causing great damage to our own world of culture. It generated in our young men a distrust of all things that had come to them as an inheritance from their past. The same spirit of rejection, born of utter ignorance, was cultivated in other departments of our culture... The national movement was started to proclaim that we must not be indiscriminate in our rejection of the past. This

was not a reactionary movement but a revolutionary one, because it set out with a great courage to deny and to oppose all pride in mere borrowings" \* (१:। জাতির কাছে যারা এই আত্মপ্রতায় ও আত্মশ্রদার বাণী প্রচার করেন, তাঁরাও রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্রের মত এক নবযুগের প্রবর্তক। এই নবযুগের এক বিরাট প্রতিনিধি বহিমচন্দ্র, দিতীয় প্রতিনিধি স্বরেন্দ্রনাথ, তৃতীয় প্রতিনিধি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ্র, চতুর্থ প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথ।

#### 11 1 11

এই জাতীয়তার নবমন্ত্র শুধু সাহিত্য বা রাজনীতিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি—এই আদর্শের ক্রুরণ আমাদের ধর্মজগতেও লক্ষণীয়। রামকৃষ্ণ শরমহংস ছিলেন ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে এক যুগস্রস্টা মহামানব—নব্যহিদ্ধূর্মের প্রবর্তক। ব্রাহ্মসমাজের নেতারা অর্থাৎ "বর্তমান-নিষ্ঠ হিন্দূ্ বাঙালী"গণ হাজার হাজার বছরের পুরাতন হিন্দুধর্মের যে-নয়া বা আধুনিক সংস্করণ রচনা করলেন, তার আবেদন শেষ পর্যন্ত থাকলোইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মৃষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আচারের আবর্জনা ও কুসংস্কার বাদ দিয়েও এবং খৃষ্টান-ধর্মের পথ না মাড়িয়েও প্রকৃত হিন্দুধর্মের সেবক থাকা যে সম্ভব, এই বোধশক্তি নব্য-শিক্ষিত সমাজের ভেত্তর সঞ্চার করাই ধর্মক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজের সবচেয়ে বড় দান বলে মনে করি। কিস্কু ব্রাহ্মসমাজের নেতারা পরবর্তীকালে

(1) R. N. Tagore's essay on "The Religion of An Artist" as incorporated in the *Contemporary Indian Philosophy* (London, 1936) edited by J. H. Muirhead and S.Radhakrishnan.

ক্রমশই নিজেদেরকে বৃহত্তর হিন্দু সমাজ থেকে স্বতন্ত্র করে নিতে থাকেন। হিন্দুধর্মের সংস্কারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েও কিছুদুর অগ্রসর হবার পর তারা শেষ পর্যন্ত রুহত্তর হিন্দুসমাজের সাধারণ নরনারীর সঙ্গে নিজেদের আত্মিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারেন নি। তাঁরা বৃদ্ধির আভিজাত্যে নিজেদের ক্রমে ক্রমে হিন্দু সমাজ বহিভূতি একটা স্বতন্ত্র দল বা সম্প্রদায় বলে ভাবতে লাগলেন। এই মনস্তত্ত্ ব্রাহ্মসমাজকে ক্রমণ রক্ষণশীল করে তোলে গত শতাব্দীর অষ্ট্রম ও নবম দশকে।

দ্বিতীয়ত: কেশবচন্দ্র সপ্তম ও অষ্টম দশকে ব্রাহ্মধর্মের নামে যে-ভাব ও চিন্তা প্রচার করেন, তা খুষ্টধর্মের নামান্তর বললেও দোষ হবে না। হিন্দুধর্মের সংস্থার বা ব্রাহ্মধর্মের প্রচারের নামে তিনি যা ব্যক্ত করলেন তাঁর লেখায় ও ভাষণে, তার মধ্যে খৃষ্টান ধর্মের অমুকরণ বা অমুদরণের ইঙ্গিত ছিল স্পষ্ট। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের Swami Vivekananda গ্রন্থে (প: ৫৭-৫৮) এই বিষয়ের চমংকার বিশ্লেষণ পাওয়া যায়।

তৃতীয়তঃ, ব্রাহ্মসমাজের অক্ততম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি কেশবচন্দ্র সেন অষ্টম ও নবম দশকে ধর্মক্ষেত্রে যে কর্ম সূচী গ্রহণ করেন তার মধ্যেই পুরাতন হিন্দুধর্মের সঙ্গে compromise বা আপোষের লক্ষণ বর্তমান ছিল। নগর-সংকীর্তনের প্রবর্তন, বৈষ্ণব ধর্মের দিকে **অহু**রাগ, রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত দাক্ষাৎ, অবতার-তত্ত্বে বিশ্বাদ ও পরিশেষে ভক্তিমূলক "নববিধানের" প্রবর্তন ইত্যাদি ঘটনা এর প্রমাণ।

চতুর্থতঃ, ব্রাহ্মধর্মে স্থপরিচিত হিন্দুধর্মের লোকাচার বজিত ডা: ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তার Swami Vivekananda গ্রন্থে (পৃ: ১৬৩-৬৪) ঐতিহাদিক তথ্য ও প্রমাণ যোগে দেখিয়েছেন যে, "The Brahmos rejected all the

litanies, liturgies, rites and ceremonies of prevalent Hinduism. Their God was a non-anthropomorphic metaphysical expression yet put up as a personal one. They imported the God of the Unitarian Church of England and America in a Vedantic garb. Naturally, they suffer from the same defects as the Unitarian Church of the West.... The Brahmo Samaj created a void in the mind of the Hindus used to gorgeous rites and liturgies. Here is its trouble. An introduction of philosophical disquisition about transcendental yet personal nature of Godhood cannot satisfy the minds of common men." ব্রাহ্মধর্মের আসল স্বরূপ হলো স্থপরিচিত হিন্দুধর্মের লোকাচার বর্জন ও নিরাকার ব্রন্ধোপাসনা। এর আদি উৎস উপনিষদে। উপনিষদের ব্রহ্মকে হিন্দুজাতি কোনদিনই উপাস্থ বলে বাস্তব জীবনে গ্রহণ করেনি। উপনিষদ-এচারিত ধর্ম ভারতের লৌকিক ধর্ম নয়; তা বৃদ্ধিজীবীদের বা দার্শনিকদের ধর্ম হ'লেও হতে পারে, কিন্তু জনসাধারণের তা ধর্ম হবার কোন যো ছিল না। বৃদ্ধিজীবীদের পক্ষেও যেখানে নিরাকার ব্রহ্মের কল্পন। করা কঠিন, সেখানে সাধারণ মাহুষের কাছ থেকে ঐ কল্পনার সার্থক প্রয়োগ আশা করা অনেকটা ইউটোপিয়ান স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। সমাজ জনসাধারণকে স্বীকার করেই, তাদের বাদ দিয়ে নয়। সাধারণ রক্তমাংসের মাত্রুষকে প্রথমেই অনেকগুলি অতিরিক্ত বা কাল্পনিক সদগুণের অধিকারী বলে ধরে নিয়ে তারপর নিজেদের কল্পনা ও আকাজ্জা অমুষায়ী তাদের সাড়া না পেলে তাদের "common horde" বলে উপেক্ষা

করার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক হ'লেও, বন্ধনিষ্ঠ বিচারে তা নেতৃত্বের ব্যর্থতাই প্রমাণ করে। সাকার না হলে নিরাকার হয় না, বস্তুকে বাদ দিয়ে আত্মার কোঠায় ওঠা যায় না, সুলকে একেবারে বর্জন করে স্ক্রে পৌছানো সম্ভব নয়। এ হলো সত্যের একদিক। আর একটা দিকও আছে আর তা হলো, মাহুষ কল্পনায় আদর্শ সৃষ্টি করে, নিজেদের স্ট আদর্শকে ভালবাসে, বাস্তবে মর্মরমৃতিতে রূপ দিয়ে তাকে পূজা করে। এ হলো মাহুষের আদি বৃত্তি। একে অস্বীকার করে লাভ নেই। যে মনস্তাত্তিক প্রেরণায় আমরা গৌতম বৃদ্ধকে ঈশবের কোঠায় নিয়ে ঠেকিয়েছি, সেটা শুধু এদেশের জলবায়ুর প্রভাব নয়; অন্তান্ত দেশের আবহাওয়ায়ও মহামানবদের এই দেবতা-প্রাপ্তি যোগ ঘটেছে। কনফিউসিয়াসকে মান্ত্র্য থেকে দেবতায় পর্যবসিত করতে চীনাদের প্রায় এক হাজার বছর সময় লেগেছিল; বুদ্ধকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে আমাদের কমপক্ষে লাগে প্রায় পাঁচশ বছর। বীর-মানব বা মহামানবকে দেবতার আসনে বসিয়ে পূজা করা নিছক যুক্তিবাদের দিক থেকে সমর্থন না করা গেলেও মনস্তত্বের দিক থেকে তাকে অতি-প্রাকৃত, অস্বাভাবিক ইত্যাদি ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করা চলে না। যুক্তিটাই মানবজীবনের সর্বস্থ নয়, ভক্তিটাও তার জীবনের মস্ত বড় দিক। আধুনিক মনোবিজ্ঞান বলে যে, বৃদ্ধি-বিচার বা rationalism-এর থেকেও মানবজীবনের বড় অংশ হলো তার প্রবৃত্তি, কল্পনা ও আবেগ বা emotionalism। এই ছ্ইয়ের সমন্বয়েই মানব জীবন গঠিত। নব্যুগের যা ধর্ম হবে তার মূল ভিত্তি থাকবে জীবন সম্বন্ধে এই সামগ্রিক বা সমন্বয়কারী দর্শনে। ব্রাহ্মধর্মের সংস্কারবাদী নেতারা সে-যুগে নিরাকার ত্রহ্মোপসনাকে সকলের মধ্যে চালু করবার কর্মস্টী

গ্রহণ করে ভূল করেছিলেন। দেশের জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে ব্রাহ্মনেতাদের আত্মিক ব্যবধান তাঁদের সংস্কার আন্দোলনের গতিকে শিথিল ও তুর্বল করে তোলে\* (৮)।

### 1 2 1

এই অপূর্ণতার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মসমাজের যে সকল নেতা বিগত শতকের চতুর্থ পাদে বিতৃষ্ণ বা বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন, তাঁদের একজন স্বয়ং কেশবচন্দ্র দেন এবং তদপেক্ষাও এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন শ্রীবিজয়কুষ্ণ গোস্বামী। ব্রাহ্ম বিপিনচন্দ্র পাল বিজয়কুষ্ণের সংস্পর্শে বৈষ্ণবধর্মের দিকে আরুষ্ট হলেন। শিশিরকুমার ঘোষ, অবিনীকুমার দত্ত, সতীশচন্দ্র মুখোপান্যায় ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনেতিহাসেও এই পরিবর্তন বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। এঁদের পরবর্তী ধর্মজীবন ব্রাহ্মধর্মের অপূর্ণতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিশেষ। এঁদের সকলেই নব্য হিন্দুধর্মের ও জাতীয়তাবাদের প্রতিনিধি। এই নবধারার শ্রেষ্ঠ রূপ আমরা দেখতে পাই এরামকুঞ্দেবের জীবনে। তিনি নিজের জীবনে উপলব্ধ সত্যের আলোকে ঘোষণা করলেন যে, সাকারও সত্য, নিরাকারও সত্য, বৈচিত্র্যও সত্য, ঐক্যও সত্য। তিনি বৌদ্ধ, জৈন, খুষ্টান, মুসলমান, শাক্ত ও বৈষ্ণব—সকলকেই জানালেন সম্রদ্ধ সম্ভাষণ সত্যকে জানবার পথে সাধক বলে। কোন ধর্মই তাঁর কাছে উপেক্ষার বস্তু ছিল না—"যত মৃত, তত পথ"। পৃথিবীর ইতিহাসে ধর্মের প্রজাতন্ত্র রামক্লফের চেয়ে বড প্রতিনিধি আর কেউ নন। তাঁর প্রচারিত ধর্ম কি গৃহস্থ, কি সন্ন্যাসী সকলের পক্ষেই ছিল গ্রহণের উপযোগী।

<sup>\* (</sup>v) Bande Mataram, January 23, 1907: vide the editorial on "The Brahmo Samaj."

কোন নির্দিষ্ট মতবাদের উপর, আচার-অফুষ্ঠানের উপর, বাহ্য বিধি-নিষেধের উপর তিনি গড়েন নি তাঁর ধর্ম; সকল ধর্মের মূলে নিহিত যে গভীর সত্য তার মধ্যে তিনি আবিষ্কার করলেন ঐক্য। হিধাহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন, "যত মত, তত পথ"। মানবচরিত্রের বৈচিত্র্যের উপর তাঁর শ্রহ্মা ছিল অতুলনীয়। মাহুষের ব্যক্তিত্বকে ষণাষথ মূল্য ও গৌরব দিতে তিনি কখনো বিশ্বত হন নি। ধর্মজগতের বৈচিত্রা ও বিভিন্নতা তাঁকে কথনো ভীত ও সম্ভস্ত করতে পারে নি। মামুষের ব্যক্তিত্ব ও জীবনের বৈচিত্র্যে তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল বলেই তিনি অকুঠ চিত্তে বলতে পেরেছিলেন: হে শাক্ত, হে বৈষ্ণব, হে বৌদ্ধ, হে জৈন, হে হিন্দু, হে মুসলমান, হে খুষ্টান—তোমরা প্রত্যেকেই তোমাদের নিজ নিজ ধর্মপথে স্বকীয় স্বাতন্ত্রোর মাহাত্ম্যে অগ্রসর হও; সত্যকে জানবার পথ হাজার রকমের∗ (১)। বামকুষ্ণের ধর্ম ব্যাখ্যায় এই সজ্ঞান বহুত্বনিষ্ঠার স্বীকৃতি যে-কোন মামুষেরই হৃদয় আকর্ষণ করে। তাঁর জীবনই ছিল তাঁর বাণী। "His life was religion in practice." গাম্বীজীর এই উক্তি বর্ণে বর্ণে সতা। রাজা রামমোহন রায় সমন্বয় দাধনার যে জ্যোতির্ময় পথ জাতিকে প্রদর্শন করেন, রামকৃষ্ণ পর্মহংস ছিলেন সেই পথের স্বচেয়ে বেশী অগ্রগামী প্রতিনিধি। তাঁর চিন্তা ও বাণীর শ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য স্বামী বিবেকানন।

<sup>\* (</sup>৯) রামকৃষ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের সঠিক বরূপ বিরেষণ বিনয় সরকারের Creative India গ্রন্থে (পৃ: ৪৬৪-৭২ ও পৃ: ৬৬৯-৮৮) ও ভূপেজ্রনাণ দভের Swami Vivekananda পুস্তকে (পৃ: ১৬৬-৮৬) পাওয়া বার। এই প্রসঙ্গে গিরিজাশন্তর রার চৌধুরী প্রদীত "বামী বিবেকানন্দ ও বাসলার উনবিংশ শতান্দী" গ্রন্থবানিও পঠিতবা।

## পরিশিষ্ট

(智)

# ডন সোসাইটি ও ভগিনী নিবেদিতা#

1 2 1

বাংলায় স্বদেশী যুগ (১৯০৫-১১) এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলার দান ইত্যাদি বিষয়ের উপর ঐতিহাসিক গবেষণা আজকাল ক্রমশঃই বাড়তির দিকে। সম্প্রতি স্বদেশী আন্দোলনের উপর যে সকল গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ আত্মপ্রকাশ করেছে, তার মধ্যে শ্রদ্ধের গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী প্রণীত "শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙ্গলায় স্বদেশী যুগ" (কলিকাতা, ১৯৫৬) গ্রন্থথানি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। আট শতাধিক পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এই বইখানি লেখকের বহু বছরের পরিশ্রম ও গবেষণার ফল। ১৮।১৯ বছর পূর্বে গিরিজাবাবুর "শ্রীঅরবিন্দ" শীর্ষক রচনা 'উদ্বোধন' মাসিকে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হতে থাকে। সে সময় অধ্যাপক বিনয় সরকার মহাশয় বলেছিলেন: "অরবিন্দ'র জীবন-বৃত্তান্ত লেখা হ'চ্ছে। ফি বছরের ঘটনাগুলা দেখতে পাচ্ছি। প্রত্যেক মাসেই লেখক প্রায় বছরখানেকের খবর দিয়ে চ'লেছেন। জীবন-বৃত্তান্ত বা ইতিহাস লিথবার এই এক নতুন কায়দা। প্রত্যেক বছরকার বাঙালী, জাতের বিভিন্ন আন্দোলন বিবৃত হ'চ্ছে। তার সঙ্গে এসে পড়ছে বিভিন্ন কর্মবীর আর চিস্তাবীরের জীবন-বুত্তান্ত। হরেক রকমের অফুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান কব্জার ভেতর পাচ্ছি। গোটা

প্রবন্ধটি সর্বপ্রথম 'দৈনিক বহুমতীতে'-তে (২৪শে নবেম্বর, ১৯৫৭ সনে)
 প্রকাশিত হর। তৎপর ৬ই জুন, ১৯৫৮ সনে ঐ একই রচনা ঐ পত্রে পুনমুন্তিত হর।

বাঙালী জাতের ক্রমবিকাশ ধরা দিচ্ছে অরবিন্দ'র ক্রমবিকাশের আমুধিকভাবে। ঐতিহাসিক গবেষণার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নমুনা গিরিজাশন্ধরের 'শ্রীঅরবিন্দ'" ( "বিনয় সরকারের বৈঠকে," ২য় সংস্করণ, প্রথম ভাগ, ১৯৪৪, পু: ৭৪২)। উক্ত গ্রন্থে অরবিন্দ ঘোষের রাজনৈতিক জীবনের অভিব্যক্তির ধারাগুলি গিরিজাবাবু যে দক্ষতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন, তা বাস্তবিকই চিত্তাকর্ষক। তা' ছাড়া বৃহত্তর স্বদেশী আন্দোলনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের উপর তিনি যেভাবে নতুন আলোকসম্পাত করেছেন, তাও বিশেষভাবে সম্বর্ধনাযোগ্য। অরবিন্দ-প্রসঙ্গে গ্রন্থকারের মন্তব্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৌলিক প্রামাণিক দাক্ষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু গ্রন্থের মধ্যে এমন অনেক অংশ আছে যা মৌলিক ও প্রামাণিক দলিলের সাহায্যে রচিত হয় নি—অন্ত কোন গ্রন্থের সহায়তায় রচিত হয়েছে। গিরিজাবাবুর "শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙ্গলায় স্বদেশী যুগ" বইয়ের ভূল-ক্রটি প্রধানতঃ এই অংশেই সীমাবদ্ধ। বর্তমান রচনায় এইরূপ কয়েকটি ভূল-ক্রটির আলোচনা পাঠকের সামনে উপস্থিত করছি, বিশেষ করে "ডন সোসাইটি" সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে।

## 11 2 11

১৯০৫ সনের ৭ই আগষ্ট আম্চানিকভাবে স্বদেশী আন্দোলন স্বক্ষ হয়। এই আন্দোলনের পিছনে যে দকল প্রতিষ্ঠানের দান অতি উল্লেখযোগ্য, তার মধ্যে আচার্য সতীশচক্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত তন সোসাইটি অক্সতম। এই তন সোসাইটি সম্বন্ধে গিরিজাবার্র আলোচনা পাওয়া যায় "শ্রীঅরবিন্দ" শীর্ষক গ্রন্থে ও 'জয়শ্রী' মাসিকে প্রকাশিত "নিবেদিতা" নামক ধারাবাহিক রচনায়। উভয় স্থানেই

গিরিজাবাবু ডন সোসাইটি সম্বন্ধে যে সকল তথ্য পরিবেষণ করেছেন তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই করনারঞ্জিত, বিভ্রান্তিকর ও ভ্রমাত্মক। এই ভ্রমের জন্ম অবশ্র গিরিজাবাবুকেই সম্পূর্ণ দায়ী করা চলে না। কারণ, ডন সোসাইটিতে নিবেদিতা প্রসঙ্গে তিনি অনেক অনেক বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন ফরাসী লেখিকা লিজেল রেম রচিত নিবেদিতা সম্বন্ধে "প্রামাণিক" (१) বইখানির ভিত্তিতে। ফরাসী লেখিকা রেমঁর গ্রন্থ কোন কোন বিষয়ে নির্ভরযোগ্য হ'লেও উহা অনেক ক্ষেত্রেই প্রামাণিক নয়। ডন দোসাইটিতে নিবেদিতা প্রসঙ্গে রেম যে সকল মস্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন, শুধু সেই অংশটুকু পাঠ করলেই পক্ষপাতশৃক্ত পাঠক বুঝতে পারবেন যে, ইতিহাস রচনার নামে লেখিকা কিভাবে বিনা প্রমাণে একের পর এক ভূল তথ্য ও মিথ্যা সংবাদ পরিবেষণ করে চলেছেন, আর যেখানে তিনি অধ্যাপক বিনয় সরকারকে প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন, সেখানে গোঁজামিল ছাড়া আৰু কিছু নয়। বিনয় সরকার ভন সোসাইটি সম্বন্ধে যে কথা কথনো বলেন নি, বলতে পারেন না—এমন সব উদ্ভট কথা ডন সোসাইটি সম্বন্ধে ফরাসী লেথিকা লিপিবদ্ধ করেছেন। উক্ত বিষয়ে বিনয় সরকারের প্রামাণিক মতামত "বৈঠকে" নামক গ্রন্থে ও অস্তান্ত ইংরেজী-বাংলা পুস্তকে খোদাই করা আছে। এই সকল পুস্তকে বিনয়বাবুর প্রদত্ত বিবরণ আর রেম লিখিত "নিবেদিতা" গ্রন্থের বঙ্গামুবাদে বণিত কাহিনী (পু: ৪৩৫-৪৩৮) মূলত: স্বতম্র। রেম রচিত গ্রন্থের ভুল-ক্রটিগুলির পুনরাবৃত্তি গিরিজাবাবুর লেখায়ও বর্তমান। অবশ্ব গিরিজাবাবু একমাত্র রেম কৈ ভর করে ভন সোসাইটি প্রসঙ্গ লেখেন নি। কাজেই ঐ বিষয়ে তার ভূল-ক্রটির জন্ম द्रिमं हे न्दांश्य नामी नन।

#### 1 9 1

রেম'-র অভিমতে ও গিরিজাবাবুর মতে আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাখ্যায় ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে প্রেরণা পেয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতার কাছ থেকে। স্থামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর ( ৪ঠা জুলাই, ১৯০২ ) নিবেদিতা একটি নতুন মঠ স্থাপন করবার এক পরিকল্পনা তৈরী করেন। এই নতুন মঠে ছাত্রেরা বছরে ছয় মাদ পর্যন্ত ধ্যানধারণা করবে আর বাকী ছয় মাস তারা বিভিন্ন তীর্থে ভ্রমণ করে জ্ঞান আহরণ করবে ইত্যাদি। স্বামী ব্রন্ধানন্দের নিকট নিবেদিত। এই পরিকল্পনার কথা ২০শে জাতুয়ারী, ১৯০৩ সনে এক পত্রে ব্যক্ত করেন। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ কর্তৃক অমুমোদিত না হওয়ায় নিবেদিতার পরিকল্পনা আর কার্যকরী হলো না। রেম লিথেছেন: "এ-পরিকল্পনা বাস্তবে কার্যকরী না হলেও সতীশচন্দ্র মুখুজ্যের কাজের গোড়াপত্তন হয়েছিল কিন্তু ঐ থেকেই" (নারায়ণী দেবীর বাংলা অমুবাদ গ্রন্থ, ১৯৫৫, পঃ ৪৩৩-৩৪ দ্রষ্টব্য )। 'জয়শ্রী' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০ সংখ্যায় ( জুন, ১৯৫৩) গিরিজাবার নিবেদিতার ফরাসী চরিত থেকে অমুরূপ অংশটি ইংরেজীতে অমুবাদ করে উদ্ধৃত করেছেন: "This project of Nivedita could not be realised, but at every point it served as the basis of the work which Satish Chandra Mukherjee laid down soon...Mukherjee took it in hand, gave it a shape, a form, an aim-the possibility of offering to all its members a complete political education." রেম-র গ্রন্থ থেকে গিরিজাবার এই উক্তি উদ্ধৃত করেই ক্ষাস্ত থাকেন নি, আরও লিথেছেন: "প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই ভগিনী নিবেদিতা এই সোদাইটিতে যোগদান করেন'

('জয়ঞী,' জাষ্ঠ, ১৩৬০, পৃঃ ৯৯-১০০)। আবার "শ্রীঅরবিন্দ" পুস্তকেও গিরিজাবার নিবেদিতা কতৃ ক তন সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় প্রেরণা দেওয়া, সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হ'লে তাতে নিবেদিতার এসে যোগ দেওয়া, উক্ত সোসাইটিতে নিবেদিতা কতৃ ক "বিশ্নববাদ" (terrorism অর্থে) প্রচার ইত্যাদি কথা কয়েকবারই উল্লেখ করেছেন (পৃঃ ২৯৬, ২৯৪, ২৯৫ ও ৪৭৭ দ্রইব্য়)। এই সব ক্ষেত্রে ফরাসী লেখিকার মূল তুর্বলতা যেখানে, গিরিজাবার্র বইয়ের তুর্বলতাও ঠিক সেখানে। উভয় ক্ষেত্রেই গ্রন্থকারয়য় যথার্থ নির্ভরযোগ্য প্রমাণযোগে নিজ নিজ বক্তব্য দৃঢ়তর করতে অগ্রসর হন নি। তাঁরা মন্তব্য করেই ক্ষান্ত থেকেছেন—মতামতের পেছনে প্রামাণ্য সাক্ষ্য দেবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। এবার এই সকল বিষয়ে আমাদের যা বক্তব্য তা উল্লেখ করছি।

### 11 8 11

প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে, ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় সতীশচন্দ্র ম্থোপাধ্যায় নিবেদিতার নিকট থেকে কোন "প্রেরণা" বা "পরিকল্পনা" পান নি । শিক্ষা সংক্রান্ত নানা সংস্কারমূলক পরিকল্পনা সতীশচন্দ্রের মাথায় ঘর করতে থাকে নিবেদিতার ভারতবর্ষে পদার্পণেরও (১৮৯৮) বছ পূর্ব থেকে । উনবিংশ শতকের শেষ দশকে প্রচলিত ইংরেজী শিক্ষার অসারতায় ও ব্যর্থতায় যে সকল মনীষী বিশেষভাবে অবহিত হয়েছিলেন, তাঁদের, মধ্যে সর্বপ্রথমেই গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করতে হয় । অন্যান্থ মনীষীদের ভেতর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সতীশচন্দ্র ম্থোপাধ্যায় উল্লেখযোগ্য ৷ ১৮৯৫ সনে স্থার রমেশচন্দ্র মিত্রের সহায়তায় সতীশচন্দ্র ভ্রানীপুরে যে "ভাগবত চতুস্পাঠী" স্থাপন করেন তা হলো ১৯০২ সনের জুলাই মাসে সতীশচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ডন সোসাইটির আাত্মিক পূর্বপুরুষ ।

ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রত্যক্ষ প্রেরণা আসে স্থার জর্জ বার্ডউডের লিখিত এক পত্র থেকে (৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮)। এই সময় সতীশচক্রের সঙ্গে বার্ডউডের যে পত্রালাপ হয়, তা প্রণিধানযোগ্য। সতীশচক্র স্বয়ং এই চিঠিখানার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন ও ঐ একই চিঠি তিনি ছ্-বার 'ডন' পত্রিকায় প্রকাশ করেন (জুন, ১৮৯৯ ও অক্টোবর, ১৯০৯)।

ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় সতীশচন্দ্রের জীবনে দ্বিতীয় প্রেরণা আসে ১৯০২ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিথে প্রদত্ত লর্ড কার্জনের সমাবর্তন বক্তৃতা থেকে। ঐ বক্তৃতায় কার্জন যে সকল মস্তব্য করেন তা সতীশ-চন্দ্রকে বিশেষ ভাবিয়ে তোলে ('ডন পত্রিকা,' মার্চ, ১৯০২)।

ভন সোদাইটি প্রতিষ্ঠার পেছনে তৃতীয় প্রেরণা ছিল র্যালে পরিচালিত ভারতীয় বিশ্ববিচ্ছালয় কমিশনের কাজকর্ম ও মতামত (জামুয়ারী-জুন, ১৯০২)। ১৯০২ সনের জুন মাসে কমিশনের রিপোর্ট ও রিপোর্টের সঙ্গে সংযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের "A Note of Dissent" প্রকাশিত হয়। এই সময় দেশে এক তৃমূল আলোড়ন দেখা দেয় ও কমিশনের রিপোর্ট তীব্র আক্রমণের লক্ষ্য হয়। সতীশ-চন্দ্র এই আন্দোলনে এক প্রধান অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি শুধু আলোচনা ও সমালোচনাতেই নিজেকে আবদ্ধ করে না রেখে বাস্তব কর্মের পথেও অগ্রসর হন—জুলাই মাসেই প্রতিষ্ঠা করেন ডন সোসাইটি। বিশ্ববিচ্ছালয় কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবেই এ-সোসাইটির জন্ম। এখন পর্যন্ত নিবেদিতা সতীশ মণ্ডলের বহিত্ত্তি।

ভন সোপাইটির প্রতিষ্ঠায় যদি আর কেউ সতীশচন্দ্রকে অম্প্রাণিত করেছেন বলে উল্লেখ করতেই হয়, তবে যে হ'জনের নামোল্লেখ করা

চলে তাঁদের একজন হলেন মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশানের অধ্যক্ষ ও 'ইণ্ডিয়ান নেশান' পত্রের সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, আর একজন হলেন জ্জ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এর শিক্ষা-প্রণালীর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যে দীর্ঘ ফতোয়া প্রকাশিত হয়, তাতে নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের যুক্ত স্বাক্ষর ছিল ('ডন' পত্রিকার ডিসেম্বর, ১৯০২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য )। সেখানে ভগিনী নিবেদিতার নামগন্ধও ছিল না। অথচ এই ফতোয়া প্রকাশিত হয় উক্ত সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হবার প্রায় ৫।৬ মাস পরে। যে-পরিকল্পনা রচনা করে নিবেদিতা সতীশ-চক্রকে ডন সোসাইটি স্থাপনে "প্রেরণা" যোগান, তা স্বামী ব্রহ্মানলকে জানানো হয় ১৯০৩-এর ২০ণে জাতুয়ারীর পত্তে। এই পরিকল্পনা অগ্রাহ্য হ'লে, অর্থাৎ ২০শে জামুয়ারী ১৯০৩ সনের পর—রেম'-র মতে ও গিরিজাবাবুর মতে—নিবেদিতা সতীশচক্রকে ডন সোসাইটি স্থাপনে "প্রেরণা" ও "পরিকল্পনা" যোগান, অথচ ডন সোসাইটি তার অস্ততঃ ৭মাস পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সগৌরবে কাজ করে চলেছিল। কাজেই ডন সোদাইটি স্থাপনে নিবেদিতার পক্ষে পূর্বোক্ত পরিকল্পনার দাহায্যে প্রেরণা দেবার প্রশ্নই ওঠে না।

তা ছাড়া আরপ্ত লক্ষণীয় এই ষে, ডন সোদাইটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষ্যে নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাসবিহারী ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তি ১৯০৩-০৫ সনের মধ্যে যে সকল বক্তৃতা প্রদান করেন, তাতে সতীশচন্দ্রকেই ডন সোদাইটির প্রাণস্বরূপ ("life and soul") বলে উল্লেখ বা ইন্ধিত করেছেন। বক্তাদের কেহই একটি বারের জন্মও নিবেদিতার নামোল্লেখ করেন নি। এমন কি স্বয়ং সতীশচন্দ্রক্ত—ষিনি নিজেকে সর্বদা নাম-ঘশের পথ থেকে সরিয়ে রাখতে অভ্যন্ত ছিলেন, যিনি অপরের সামাগ্রতম দানকেও প্রদার সঙ্গে বার বার স্বীকার করেছেন, যিনি থানিকটা অকারণেই হারাণচন্দ্র চাকলাদার মহাশয়কেও ডন পত্রিকার "Joint-Editor" বলে ও কিরণচন্দ্র বহুকে সোসাইটির শিল্প বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা ("Founder") বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন, সেই সতীশচন্দ্র নিবেদিতার কাছ থেকে ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় প্রেরণা পাওয়ার বিষয়ে একবারও উল্লেখ করলেন না। ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হবার বহু পূর্ব থেকেই শ্রদ্ধেম হারাণচন্দ্র চাকলাদার ও রাধাকুম্দ মুখোপাধ্যায় সতীশচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। বস্তুতঃ এঁরাই ছিলেন প্রথম দিকে উক্ত সোসাইটির প্রধান প্রধান পাণ্ডা। এঁদের ছঙ্গনেরই স্থপেষ্ট অভিমত এই যে, ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে নিবেদিতার কোনও যোগাযোগ ছিল না।

#### 11 4 11

তা' ছাড়া, ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই যে নিবেদিতার ঐ সোসাইটিতে আসা-যাওয়া স্থক হয়, তাও সত্য নয়। আর নিবেদিতার এই সোসাইটিতে এসে যোগদান করা তো কোনদিনও ঘটে নি। ডন সোসাইটি স্থাপিত হবার অনেকদিন পরে,—প্রায় ছ-বছর পরে,—নিবেদিতা এই সোসাইটিতে আসেন ও বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁর প্রথম বক্তৃতার বিষয় ছিল জাতীয়তাবাদ। ১৯০৪ সনের শেষের দিকে তাঁর ঐ বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। এই বিষয়ে 'ডন' পত্রিকার সাক্ষ্য ছাড়া হারাণবাবু ও রাধাকুমুদবাবুর সাক্ষ্যও বর্তমান। "বিনয় সরকারের বৈঠকে" ডন সোসাইটিতে নিবেদিতা বিষয়ে যে আলোচনা আছে তারও মর্মার্থ অম্বন্ধপ। গিরিজাবাবুর অর্থে নিবেদিতা কোনদিনই ডন সোসাইটিতে এসে "যোগদান" করেননি। নিবেদিতা নিমন্ত্রিত হয়ে অবশ্য মাঝে মাঝে এখানে বক্তৃতা দিয়েছেন। সেইরূপ বক্তৃতা তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনেশচন্দ্র সেন, ব্রহ্মবান্ধর উপাধ্যায়ও প্রদান করেছেন। কিন্তু ত্-একটি বক্তৃতা দিলেই ব্ঝায় না যে, বক্তারা এসে সোসাইটিতে "যোগদান" করেছেন। এরা শেষ পর্যন্ত কেইই সোসাইটির ভিতরকার লোক ছিলেন না—বাহিরের সম্মানিত আগন্তুকমাত্র। নিবেদিতাও ঠিক তাই। ডন সোসাইটিকে "শতদল পদ্মের" সঙ্গে তুলনা করে গিরিজাবাব্ লিথেছেন: "নিবেদিতা বিস্থাদায়িনী রূপে ঐ পদ্মের উপর দাঁড়াইয়া আছেন।" এই ধারণা একান্তভাবেই কাল্পনিক ও সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। ডন সোসাইটির কেন্দ্রন্থলে ও মর্মম্লে যে ত্যাগী, তপন্ধী ও শিক্ষাব্রতী দণ্ডায়মান ছিলেন, তিনি স্বয়ং সতীশচন্দ্র, অন্থ কোন ব্যক্তি নন। ডন সোসাইটির কেন্দ্রন্থলে নিবেদিতা দণ্ডায়মান, এই অভুত ও উদ্ভট কল্পনা গিরিজাবাব্ কি করে করতে পারলেন তা জানতে উৎস্কের রইলুম।

#### 11 6 11

আর একটা কথা। নিবেদিতা নিজে যাই হন ("Nihilist of the worst type"), তিনি ডন সোদাইটিতে অস্ততঃ কোন "বিপ্লববাদ" প্রচার করেন নি। ফরাদী লেথিকা রেম ও গিরিজবার্র মতে ডন সোদাইটিতে "একটা পুরাদস্তর রাজনীতির পাঠ" (a complete political education) ছাত্রদের দেওয়ার "সন্তাবনা ও ব্যবস্থা" ছিল। রেম বিনা প্রমাণে এই প্রসঙ্গে যা লিথেছেন, গিরিজাবার্ও তা'ই নিবিচারে মেনে নিয়ে মারাত্মক ভূল করেছেন। গিরিজাবার আরও লিথেছেন: "নিবেদিতা ডন সোদাইটিতে বিপ্লববাদ প্রচার করিতে কিছুই কম্বর করেন নাই" ("শ্রীঅরবিন্দ," পৃ: ৪৭৭)। এই মতও সম্পূর্ণ প্রাস্ত।

ভন সোসাইটি কোনদিনই বাজনৈতিক শিক্ষাদানের কেব্র ছিল না। ছাত্রদের চরিত্র গঠন, স্বাধীন চিস্তার ক্ষুরণ, প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ফ্রটগুলির দুরীকরণ ইত্যাদি উদ্দেশ্য নিয়েই এই সোসাইটি ১৯০২ সনে স্থাপিত হয়; পরে অবশ্য এর সঙ্গে শিল্প-বিভাগ ও পত্রিকা-বিভাগও খোলা হয়েছিল। ছাত্রদের প্রত্যক্ষ রাজনীতির শিক্ষা প্রদান করা সোসাইটির কর্মসূচী বহিভূতি ছিল! প্রথম বছরের শেষে সোদাইটির পাঠাগারে প্রায় ১২০০ বই সংরক্ষিত ছিল, কিন্তু এর ভেতর একথানিও রাজনীতি সংক্রান্ত বই নয়। দৈনিক পত্রিকা থেকে অবশ্র paper cutttings রাথবার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু সেথানেও সতীশচন্দ্র নিজে বাছাই করে ছাত্তদের পক্ষে প্রয়োজনীয় cuttingsই কেবল রাখতেন। ১৯০২ সনের ডিসেম্বর মাসের 'ডন' পত্রিকায় সোদাইটির কার্যা প্রণালী সম্বন্ধে স্বয়ং সতীশচক্র ও নগেব্রুনাথ যে আলোচনা করেছেন তা এই প্রসঙ্গে পঠিতব্য।

১৯০৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসে 'ডন' পত্রিকা ডন সোসাইটির মুখপত্রে রূপাস্তরিত হ'লে এর যে নতুন নামকরণ হয়, তা ছিল 'দি ডন আাও ডন সোসাইটিজ্মাাগাজিন'। এই সময় পত্তিকাকে তিন ভাগে ভাগ করা হতো। দ্বিতীয় ভাগের বিষয়বন্ধ ছিল "Topics for Discussion'। এই অংশে সম্পাদক নিজের অথবা অন্ত কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির মতামত আলোচনার জন্ম পাঠকদের সম্মুথে তুলে ধরতেন। রাজনীতি সংক্রাস্ত আলোচনা এখানেও সতীশবাব সজ্ঞানে বর্জন করেছেন। স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হবার পূর্ব পর্যস্ত এই বৈশিষ্ট অক্র ছিল। স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হবার পর অবশ্র এই অংশে কথনো কথনো রাজনৈতিক বিষয় আলোচনার জন্ম স্থান পেতো। কিন্তু তা উগ্ৰ রাজনীতি বা বিপ্লববাদ ছিল না। এমন কি স্বয়ং

নিবেদিতাও কখনো জন সোদাইটিকে বিপ্লবাদ (Terrorism) প্রচারের বাহনস্বরূপ ব্যবহার করেন নি। তিনি সোদাইটিতে যে কয়টি বক্তৃতা প্রদান করেন বা 'জন' পত্রিকায় যে কয়টি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তা আমরা বিশেষ যত্ত্বের সঙ্গে অধ্যয়ন করে দেখেছি। সেগুলির মধ্যে কোথাও বিপ্লববাদের নামগন্ধও নেই। ঐ সকল বক্তৃতা ও রচনার মূল বিষয় ছিল ভারতের জাতীয়তাবাদ, শিক্ষা-ব্যবহা, সমাজত্ব, হিন্দুসমাজে নারীর স্থান ইত্যাদি। যদি এই সব বিষয়ে বক্তৃতা করা ও প্রবন্ধ প্রকাশ করাকেই গিরিজাবারু "সম্পূর্ণ রাজনীতি পাঠে শিক্ষাদানের ব্যবহা" ও "বিপ্লববাদ প্রচার" বুঝে থাকেন, তবে জন সোদাইটিতে ঐ ধরণের শিক্ষাদানের ব্যবহা ছিল—অত্য কোন অর্থে নয়।

ভন সোসাইটি নিবেদিতা-বাস্থিত আদর্শ ও পরিকল্পনা অম্থায়ী সংগঠিত প্রতিষ্ঠান ছিল না—উহা মূলতঃ সতীশচন্দ্রের ভাব ও আদর্শ অম্থায়ীই পরিচালিত হতো। ভন সোসাইটির নৈষ্ঠিক ভক্ত বিনয় সরকার সোসাইটিকে "a non-political institute of culture-nationalism" বলেছেন। ভারতের জাতীয়তাবাদ প্রচারে সতীশ-চন্দ্রের মতো নিবেদিতাও ছিলেন একনিষ্ঠ ও শক্তিশালী প্রচারক। স্বার্থত্যাগ, স্বদেশনিষ্ঠা, দেশাত্মবোধ ইত্যাদির যে ভাব ও আদর্শ সতীশচন্দ্র ডন সোসাইটির সদস্থদের নিকট প্রথম থেকেই সজ্ঞানে প্রচার করতে অভ্যন্ত ছিলেন, নিবেদিতা তার বক্তৃতা ও রচনার মাধ্যমে সেই সকল ভাবই সোসাইটির সামনে প্রচার করেন। এ বিষয়ে বিনয় সরকারের সাক্ষ্য ছাড়াও হারাণচন্দ্র চাকলাদার, রাধাকুমূদ মুখোপাধ্যায়, কিশোরীমোহন গুপ্ত ও উপেন্দ্রনাথ ঘোষালের সাক্ষ্যও বর্তমান। এঁরা সকলেই ভন সোসাইটির উৎসাহী সদস্য ও কর্মী ছিলেন। এঁদের

সকলেরই স্থাপন্ত অভিমত হলো যে, ডন সোসাইটিতে নিবেদিতা কোনদিনই বিপ্লববাদ প্রচার করেন নি। ডন সোসাইটি সংক্রাপ্ত গবেষণায় দীর্ঘদিন ঘাবং আমরা মোতায়েন আছি। এই সোসাইটির আভ্যন্তরীণ ইতিহাসের বহু খুঁটিনাটি তথ্যও উদ্ধার করতে পেরেছি, কিন্তু নিবেদিতার এই সোসাইটিতে বিপ্লববাদ প্রচারের সপক্ষে সামান্ত নজিরেরও সন্ধান আমরা পাইনি; বরং সম্পূর্ণ বিপরীত তথ্যই বিভিন্ন উৎস থেকে পেয়েছি।

অতএব আমাদের বক্তব্য হলো এই যে, "নিবেদিতা ডন শোশাইটিতে বিপ্লববাদ প্রচার করিতে কিছুই কম্বুর করেন নাই"— গিরিজাবাবুর এই অভিমত একটি নিছক কল্পনামাত্র। আর নিবেদিতা যদি সতাসতাই ভন সোসাইটিতে বিপ্লববাদ প্রচার করতে চেষ্টার ক্রটি না করে থাকেন, তবে পরিতাপের বিষয় এই যে, ডন সোসাইটির আবহাওয়ায় নিবেদিতার বিপ্লববাদ প্রচার একদম মাঠে মারা গিয়েছিল। কারণ, এই সোসাইটির নৈষ্ঠিক ভক্তবৃন্দ—যেমন হারাণচন্দ্র চাকলাদার, রাধাকুমূদ মুখোপাব্যায়, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, কিশোরীমোহন গুপ্ত, রাজেল্রপ্রসাদ, বিনয় সরকার—সকলেই সতীশচন্দ্রের আদর্শ ও কর্ম প্রণালীতেই অমুরক্ত থাকলেন, অর্থাং নিবেদিতা-বাঞ্চিত "বিশ্লববাদের" পথ মাড়ালেন না। ১৯৫৩ সনের মে মাদে ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ও ডা: নরেক্রক্কফ সিংহ সম্পাদিত 'ইতিহাস' ত্রৈমাসিকে আমাদের যে রচনা বের হয়, তাতে দেখানো হয়েছে যে, terrorism বা সন্ত্রাস-বাদের ( অর্থাৎ গিরিজাবাবুর বর্ণিত বিপ্রববাদের ) প্রতি সতীশচন্দ্রের একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা ছিল। দেশের স্বাধীনতা, স্বরাজের স্বপ্ন তাঁর চিস্তায় খুব উঁচু স্থান দখল করেছিল, সন্দেহ নেই ; কিন্তু ঐ লক্ষ্যে পৌছাবার জন্ম তিনি যে পথ বেছে নিয়েছিলেন, তা হলো নিয়মতান্ত্রিক

সংগ্রামের পথ—বোমা বা বিপ্লববাদের পথ একেবারেই নয়। তৎকালে প্রকাশিত সতীশবাবুর অসংখ্য রচনা এর এক মন্ত বড় সাক্ষ্য বহন করে, আর তার থেকেও প্রামাণিক দাক্ষা হলো যাঁদের দামনে তাঁর শিক্ষাদান, সেই সকল ছাত্রদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ উক্তি ও বিবরণ। ম্বদেশী যুগের অক্ততম প্রধান বিপ্লবী নেতা ও সন্ত্রাসবাদের অক্ততম প্রধান প্রতিনিধি শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় আমাদের বলেছেন: "তৎকালে আমরা রাজনীতি ক্ষেত্রে ছিলাম উগ্রপন্থী। বিপ্লববাদীরা সতীশবাবুকে নিরামিষ রাজনীতির প্রচারক বলেই জানতো; ডন সোসাইটিতে বিপ্লববাদ কোনদিনই প্রচার করা হতো না।" সেকালের আর একজন প্রধান বিপ্লবী নেতা ছিলেন শ্রীযুক্ত বারীক্রকুমার গোষ। তাঁর মুখেও এরপ উক্তিই পেয়েছি। সতীশচন্দ্র রাজনীতিতে বিভীষিকাগ্রস্ত ব্যক্তি ছিলেন না। স্বদেশী আন্দোলন স্থক্ন হ'লে ছাত্রদের জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণের সপক্ষে তিনি ছিলেন অন্যতম অগ্রগামী ভাবুক ও নায়ক। বাংলার বয়কট, স্বদেশী ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন সংগঠনে তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দান অতি বিরাট। কিন্তু বিপ্লববাদের পথে ভারতের স্বাধীনতা অর্জ নের তিনি সমর্থক ছিলেন না এবং ডন সোসাইটিতেও বিপ্লববাদ সংক্রাস্ত ভাবধারা কখনো প্রচার করা হতো না। বিপিন পাল ও অখিনী দত্তের মতো সতীশচক্রও "বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে রাজনীতিতে চরমপন্থী নেতা বলিয়া বিখ্যাত" ছিলেন না। আসল সভা ঠিক বিপরীত। রাজনীতিতে তিনি ছিলেন নরমপন্থী—স্থরেন্দ্রনাথ ঘেঁষা। "শ্রীঅরবিন্দ" পুন্তকে (পৃ: ২৯৩-৯৪) গিরিজাবাবু সতীশচন্দ্রকে "রাজনীতিতে চরমপন্থী নেতা" বলে বিশেষিত करत जातात এकि जुन उथा পরিবেষণ করেছেন।

# 11 9 11

গিরিজাবাবুর আর একটি ভ্রমাত্মক উক্তি হলো নিম্নরূপ: "সাধারণ ত্রান্ধসমাজের ওপারে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে শিবনারায়ণ দাদের গলির ভিতর একটি ছাত্রাবাস ছিল। সেই মেসের দোতলায় ছিল ডন সোসাইটি, আর একতলায় ছিল 'ফিল্ড আণ্ড আকাডেমী ক্লাব'" ( 'জয়ন্ত্রী,' জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০, পৃঃ ১৯ ও "শ্রীঅরবিন্দ" গ্রন্থ, পৃঃ ৪৭৮)। এ-ধারণা নেহাৎ ভূল। এ-বিষয়ে আমাদের বক্তব্য নিম্নরূপ: (क) যে মেদের কথা এখানে উল্লিখিত হয়েছে, ভার ঠিকানা ছিল ১৬নং কর্ণগুয়ালিশ ষ্ট্রীট। উক্ত মেদ ১৯০৫ সনের জুন মাসে সতীশচন্দ্র ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের যৌথ চেষ্টায় কায়েম করা হয়। ঐ মেসে সতীশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর প্রধান তিন শিষ্য-রাধাকুমৃদ, রবীন্দ্রনারায়ণ ও বিনয়কুমার-বাস করতেন ৷ ব্রহ্মবান্ধব ছিলেন মেসের পরিচালক বা steward. পরে মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ীও এখানে এসে যোগ দেন। কিন্তু এই মেস কোনদিনই মামূলী অর্থে "ছাত্রাবাস" ছিল না বা ডন সোসাইটির মেসও ছিল না। (থ) ডন সোসাইটির কার্যালয় প্রথম থেকেই অবস্থিত ছিল মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশানের অর্থাৎ বর্তমান বিভাসাগর কলেজের দোতলায়। ঠিকানা ছিল ২২নং শঙ্কর ঘোষ লেন। এই সামান্ত একটি ঘটনা সম্বন্ধে ভুল বিবরণ থেকে আমাদের মনে আশকা হয় যে, ভন সোসাইটি প্রসঙ্গে গিরিজাবাবুর কোনও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বা অভিজ্ঞতা ছিল না। নচেং তিনি এই সোদাইটির অবস্থান সম্বন্ধে এই ভুল সংবাদ লিখে রাখতেন না। তাঁর এই ভূলের প্রতি আমরা ইতি-পূর্বেই আমাদের "এ ফেজু অব দি স্থদেশী মৃভমেণ্ট" (কলিকাতা, আগষ্ট, ১৯৫৩, পৃ: ৩৪) গ্রন্থে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।

#### 11 6 11

ভন সোসাইটি প্রসঙ্গে গিরিজাবাবুর আর একটি বিভান্তিকর উক্তি হলো: "তন সোসাইটি করিল ভিত্তি প্রতিষ্ঠা, সেই ভিত্তির উপর মন্দির উঠিল জাতীয় শিক্ষার, সেই মন্দিরের প্রথম ও প্রধান পূজারী হইলেন অরবিন্দ। এই হিসাবে ডন সোসাইটির সহিত অরবিন্দের যে যোগাযোগ, তারই উপর নির্ভর করিয়া ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সতীশ মুখোপাধ্যায়কে অরবিন্দের বোমার মামলায় সাক্ষী পর্যস্ত দিতে হইয়াছিল" ("শ্রীঅরবিন্দ"—পৃ: ৪৭৫)। অরবিন্দের বোমার মামলায় সতীশবাবুর সাক্ষ্য দেবার বিষয়ে গিরিজাবাবু এখানে সম্পূর্ণ ভুল তর্ক-প্রণালী কায়েম করেছেন। অরবিন্দ ঘোষ বোমার মামলায় জড়িত হয়ে পড়লে (১৯০৮-১৯০৯) সতীশচন্দ্রকে আলিপুর কোর্টে বিচারের সময় সাক্ষ্য দেবার জন্ম ডাকা হয়েছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সাক্ষ্য দিতে ডাকার কারণ সম্বন্ধেই আমাদের আপত্তি। ১৯০৮ সনের ২রা মে তারিখে অরবিন্দকে গ্রেপ্তার কর। হয়। তার বহুপূর্বে ডন সোসাইটির অস্তিত্ব লোপ পায়। ডন সোসাইটির ভূতপূর্ব প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক হিসাবে সতীশবাবুকে কোর্টে ডাকা হয় নি। আসল কারণ অন্তত্ত। অরবিন্দ বোমার মামলায় জড়িত হবার সময় বেঙ্গল ফাশ্ফাল কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক পদে বাহাল ছিলেন। আর সতীশচন্দ্র ছিলেন সে সময় উক্ত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ও স্থপারিন্টেণ্ডেন্ট। কাজেই ঐ কলেজের কোন অধ্যাপক বোমার মামলায় জড়িত হ'লে অধ্যক্ষ ও স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হিসাবে সতীশচন্দ্রের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে হাজির হওয়া খুবই সক্ত ও স্বাভাবিক পরিণতি। এই সামান্ত তথাটুকুও থেয়াল বাথলে গিরিজাবাবু অরবিন্দের বোমার মামলায়

সতীশচন্দ্রের সাক্ষ্য দেবার বিষয়ে এমন ভূল তর্ক-প্রণালী প্রয়োগ করতেন না।

## 11 6 11

"শ্রীঅরবিন্দ" পুস্তকের ৪৭৬-৭৭ পৃষ্ঠায় গিরিজাবাৰু সতীশচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত 'ডন' পত্রিকা ও "ডন সোসাইটির" সন-তারিখ নিয়েও কিছ গণ্ডগোল করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, "১৮৯৩ সনে ডন পত্রিকার প্রতিষ্ঠা" ও "বিশ বৎসর ইহার পরমায়", অর্থাৎ ১৮৯৩ সন থেকে ১৯১৩ সন পর্যস্ত ; আর ডন সোসাইটি সম্বন্ধে বলেছেন যে, ১৯০৬ সনের আগষ্ট মাসে "অরবিন্দ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষ হইবার পর ডন সোসাইটির আর কোনই অস্তিত্ব থাকিল না।" গিরিজাবাবুর এই সকল মতামত নিজ গবেষণালব্ধ আবিষ্কার নয়—"বিনয় সরকারের বৈঠকে" প্রচারিত বিনয়বাবুর মন্তব্যের প্রতিধ্বনি মাত্র ( "বৈঠিকে ', ১ম সংস্করণ, ১৯৪২, পুঃ ২৫৯-৬০ ও ৩২১-২২ দ্রষ্টব্য )। "বৈঠকে" বিনয়বাবু স্মৃতি থেকে সকল বিষয় আলোচনা করেছেন; কাজেই সন-তারিখের বিষয়ে কিছু কিছু তুল-ক্রটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। ১৮৯৩ থেকে ১৯১৩ পর্যন্ত 'ডন' পত্রিকা চালু ছিল, এব্ধপ উক্তি বিনয়বাবু "বৈঠকে" করেছেন ও "বৈঠকের" লেখকও তা'ই লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু এই বিবরণ সঠিক নয়। মূলতঃ "বৈঠকের" উপর নির্ভর করে লিখতে গিয়ে ডন পত্রিকা প্রসক্ষে গিরিজাবাবুও ঐ একই ভূলের পুনরাবুত্তি করেছেন। ডন পত্রিকা ১৮৯৭ সনের মার্চ থেকে ১৯১৩ সনের নবেম্বর পর্যস্ত চলেছিল।

পুনরায় জন সোসাইটি ১৯০৬ সনের আগষ্ট মাসেই "পঞ্চত্মপ্রাপ্ত" হয় নি—তার মেয়াদ চলেছিল এক অর্থে ১৯০৭ সনের আগষ্ট পর্যন্ত, ক্য-সে-ক্য ১৯০৭-এর মার্চ পর্যন্ত। জন পত্রিকার আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যই

এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ। 'ডন' পত্রিকা ও ডন সোসাইটি সম্বন্ধে আমাদের যা মূল বক্তব্য তা মৌলিকভাবে বিনয় সরকার বা "বৈঠকে" রচিয়িতার বিক্রন্ধে, গিরিজাবাবুর বিক্রন্ধে আফুবঙ্গিকভাবে মাত্র। কারণ, গিরিজাবাবুর ভূল অপরের বর্ণিত বিবরণের প্রতিধ্বনি মাত্র। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, ঐ প্রসঙ্গে গিরিজাবাবুর রচনায় "বিনয় সরকারের বৈঠকে"র নামোল্লেখও করা হলো না। সম্প্রতি প্রকাশিত "বাংলার সংস্কৃতি" গ্রন্থে শ্রীযুক্ত নারায়ণ চৌধুরী "বাংলা গভা রীতি" (পৃঃ ৪২-৫১) নিয়ে রবীক্রনাথ প্রসঙ্গে যে সকল মৌলিক মস্তব্য করেছেন (রবীক্র গভা বোধিনিষ্ঠ না যুক্তিনিষ্ঠ ইত্যাদি বিষয়ক মন্তব্য; পৃঃ ৪৫-৪৮), তা "বিনয় সরকারের বৈঠকে" (১৯৪২, পৃঃ ২১৩-১৭) বিনয়বাবুর যে তীক্ষ্ম আলোচনা সন্নিবিষ্ট আছে, তার তুর্বল অফুকরণমাত্র। অথচ পরিতাপের বিষয় এই যে, অন্যান্ত বহু গভা লেথকের নামোল্লেখ "বাংলার সংস্কৃতি" গ্রন্থে থাকলেও বিনয় সরকার বা তার কোন রচনার উল্লেখ পর্যন্ত গ্রন্থে নেই।

## 11 50 11

'জয়ন্ত্রী' পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০) "নিবেদিতা" শীর্ষক রচনার গিরিজাবার লিখেছেন যে, ডন সোসাইটিতে রমেশচক্র দত্ত, ব্রজেক্রনাথ শীল ও যত্ননাথ সরকার মহাশয়গণ সদস্থদের নিকট বক্তৃতা প্রদান করতেন। এই তিনজ্জনের কেহই একটিবারের জন্মও ডন সোসাইটির পথ মাড়ান নি—বক্তৃতা দেওয়া তো দ্রের কথা। "বিনয় সরকারের বৈঠকে" গ্রন্থে এই সকল নামের কোন উল্লেখ নেই। শ্রাদ্ধেয় হারাণচক্র চাকলাদার এবং রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও আমাদের উপস্থাপিত প্রশ্নের উত্তরে ঐরপ কথাই বলেছেন। আচার্য যত্নাথ সরকারকে জিক্তাসা করলে তিনি ডন সোসাইটিতে কখনো বক্তৃতা দেওয়ার বিষয়ে

পরিকারভাবে অস্বীকার করেন ও আমাদের ঐ ভূল সংবাদের প্রতিবাদ করতে বলেন। 'ডন' পত্রিকায় প্রকাশিত সোসাইটি সম্বন্ধীয় তথ্য-গুলিও এ বিষয়ের উপর আর এক প্রামাণিক সাক্ষ্য। গিরিজাবাবুর মতো ফরাসী লেখিকা রেমঁও তাঁর "নিবেদিতা" চরিতে এই ধরণের ভূল मःवाम পরিবেষণ করেছেন। রেম লিখেছেন: "নামজাদা গুণীদের ভাষণ দেওয়ার জন্ম ডাকা হত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলতেন লোক-দগীত নিয়ে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে ত্রন্ধবান্ধব উপাধ্যায় ও তারকনাথ দাস। কলকাতায় এসে রমেশচন্দ্র দত্তও 'জাতীয় জীবনের লক্ষ্য' নিয়ে ধারাবাহিক কতগুলো ভাষণ দিয়েছিলেন। গীতার উপরে ভাষণ দিতেন স্বামী সারদানন। নিবেদিতা শুনতে যেতেন। ছেলের। তাঁকে ঘিরে জানতে চাইত, 'কেমন লাগল''' (নারায়ণী দেবীর "নিবেদিতা" বিষয়ক বাংলা অমুবাদ গ্রন্থ, পুঃ ৪৩৫)। এই সকল উক্তির মধ্যে এক সঙ্গে অনেকগুলি ভূল ও গোঁজামিলের সমষ্টি দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ত্ব-একবার সোদাইটিতে বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ও; কিন্তু রবীক্রনাথ "লোক-সঙ্গীত নিয়ে" আর ব্রহ্মবান্ধব "আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে" উক্ত সোসাইটিতে কখনো কোন বক্ততা প্রদান করেন নি। তারকনাথ দাস, রমেশচন্দ্র দত্ত ও স্বামী সারদানন ডন সোসাইটিতে কোনদিনই বক্তৃতা দেন নি-নিয়মিত বক্তৃতা প্রদান তো দ্রের কথা। প্রামাণিক জীবন-চরিত বা ইতিহাস রচনার নামে কি পরিমাণ ভুল ও মিথ্যা সংবাদ পরিবেষিত হতে পারে তার স্থম্পট্ট পরিচয় পাঠকগণ লিজেল রেমঁ-র "নিবেদিতা" চরিতে দেখতে পাবেন। নিবেদিতা সম্বন্ধে ঐ গ্রন্থকে প্রামাণিক বলে মেনে নিয়ে এদেশের অনেক স্থচতুর লেখকও যে ভ্রাস্ত পথে চালিত হয়েছেন, গিরিজাবাব্র রচনা ভার সাম্প্রতিক সাক্ষ্য বহন করছে। বিনয় সরকারের বিদ্ধী কন্তা ভাঃ ইন্দিরা সরকারের মারফৎ ফরাসী লেখিকা রেম'কেও এই বিষয়ে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

# পরি**শিষ্ট** (গ)

व्यथुक त्रवीत्यनातायुग (घाय (विमनाञ्जनाम मृत्याभागाय)

আজকালকার ছাত্রসমাজের দঙ্গে বিগত যুগের :শিক্ষাব্রতী মনীধীদের কোনও যোগাযোগ নেই বল্লেই হয়। কলেজের ছাত্র-রন্দের কাছে ছ'চারজন স্কলার বা 'প্রিন্সিপালের' নাম শুধুই জনশ্রুতি। কিন্তু বাঁদের দেহান্তের সঙ্গে সঙ্গে একটি বিশেষ ধরণের শিক্ষা-সংস্কৃতির যুগাস্ত হ'ল, খাদের পাণ্ডিত্য, বিনয় ও সৌম্য চরিত্র সে দিনের ছাত্র-অধ্যাপক এবং শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল, তাঁদের বিভা-বৃদ্ধি, চরিত্র ও মননশীলতার কিছুটা পরিচয় না জানলে বর্তমান যুবসমাজ ঐতিহের কাছে অপরাধী হয়ে থাকবে। আচার্য রামেন্দ্র-क्ष्मत्र जित्वमो, शितिभ वस्, ट्राप्त भाव, ब्यानतक्षन वत्माभाषात्र, জানকীনাথ ভট্টাচাৰ্য্য, ক্ষেত্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়, লালগোপাল চক্ৰবন্তী, গৌরীশঙ্কর দে, কালীপ্রদন্ন চট্টরাজ প্রভৃতি শ্রন্ধেয় অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকের দল যে ভাবে বে-সরকারী কলেজে জীবন কাটিয়ে স্বদেশী শিক্ষার ধারাকে প্রভাবিত করে গেছেন, এবং শেষ পর্যস্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে এক একটি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে পীঠস্থানে পরিণত করেছেন, আধুনিক ছাত্রদের কাছে দে কাহিনী স্থদূর শ্বতি হ'লেও শিক্ষাপ্রদ।

অধ্যক্ষ রবীক্রমারায়ণ ঘোষ এঁদের মধ্যে ছিলেন বয়সে নবীন।
১৮৮০ সালের ৪ঠা নভেম্বর তারিখে তাঁর জন্ম; ১৯৪০ সালের ৬ই
ডিসেম্বর ষাট বছর বয়সে তাঁর য়ৢত্য়। বাঙালী অধ্যাপকের পক্ষে তাঁর
বয়স হয়েছিল বলতে হবে। যাঁরা তাঁকে নিকট থেকে দেখেছিলেন ও
চিনেছিলেন, তাঁরা হয়তো আজও তাঁকে অরণ করেন: 'কি চমৎকার
মান্থ্য ছিলেন! এত পড়াশুনো ছিল কিন্তু কিছুই বোঝা যেত না!'
কিন্তু সেই চমৎকারিত্বের পিছনে যে চরিত্রগুণ, যে ঋজু মন, যে ধৈর্য্য,
যে প্রকাশবিম্থ অথচ আত্মসমাহিত দৃঢ়তা ছিল, কিছুদিন পরে হয়তো
সে সব গুণের কথা মাত্র অলস কোতুহল-কাহিনী হয়ে দাঁড়াবে। তাই
রবিবাব্র সম্বন্ধে কিছু তথ্য আগ্রহণীল শ্রোতার সাম্নে ধরতে পারা
সোভাগ্যই মনে করি।

ছাত্রজীবন থেকেই রবিবাবু মেধাবিজের পরিচয় দিয়ে এসেছেন, পরীক্ষায় ক্রতিত্ব তারই অবশুজ্ঞাবী ফল মাত্র। তাঁর দ্বির্দ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টি গুণী অধ্যাপক ও সহপাঠীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজে পাসিভ্যাল সাহেবের তিনি ছিলেন এক প্রিয় শিশ্র। শোনা যায়, বি-এ পরীক্ষাণী রবিবাবু কলেজ টেণ্ট-এইংরেজী সাহিত্যের পেপারে মাত্র চারিটি প্রশ্নের উত্তর লিথে চৌষ্টির মধ্যে উন্ধান নম্বর পান। বাকি ঘৃটি প্রশ্ন না লেখার জন্ম পার্সিভ্যাল সাহেব নাকি ফার্স্ট ক্লাস থেকে এক নম্বর কম দিয়ে সম্বেহ অন্থ্যোগ করেন। অবসরগ্রহণের অনেকদিন পরে বিলেত থেকে যথন তিনি প্রসিদ্ধ অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে চিঠি লেখেন, তথন তিনি বছকাল আগে-দেখা তাঁর কৃতী ছাত্র রবীক্রনারায়ণের কথা উল্লেখ করে জানিয়েছিলেন যে, তিনি আজপ্ত তার 'strange insight into English literature' এর কথা ভালেন নি। বি-এ পরীক্ষায় রবিবাবু ভবল অনাস নিয়ে

আপনার ক্বতিত্ব অক্ষা রেখেছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর চতুর্থস্থান আর দর্শন সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর প্রথমস্থান অধিকার করে তিনি ঈশান স্থলারশিপ পেয়েছিলেন।

কলেজে পাঠ্যাবস্থাতেই তিনি স্বদেশী আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন এবং ইউরোপীয় দর্শন ও সাহিত্যের অন্তরাগী ছাত্র হয়েও ভারতীয় ঐতিহের প্রতি আকৃষ্ট হন। এ সময়টা রবিবাবু এমন এক আদর্শনিষ্ঠ পণ্ডিত কর্মীর অস্তরক্ষ সম্পর্কে আসেন, যাঁর প্রভাবে তিনি স্বদেশী কর্ম-স্থত্তে আবন্ধ এবং ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির রক্ষণে উদ্যমী হন। তাঁর নাম সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—িষ্বিন বিখ্যাত ''ডন সোদাইটির'' প্রতিষ্ঠাতা এবং 'ডন' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে সব ক্বতী ও স্থাশিক্ষিত যুবক একত্র হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে রবিবার নিজে, ভক্টর বিনয় সরকার, ভক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক হারাণ চাক্লাদার মহাশয়ের নাম অনেকেই জানেন। সতীশবাবুর প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘ এঁরা মেনে নিয়েছিলেন, এবং তার আদর্শে অমুপ্রাণিত হয়ে অনেক সময় শিবনারায়ণ দাসের গলিতে একটি ছাত্রাবাদে একত্রে বাদ করতেন। ১৯০৫ দালে রবিবাব স্থির করেন যে সরকারী শিক্ষার সঙ্গে অসহযোগ করে সে বৎসর এম-এ পরীক্ষা দেবেন না। কিন্তু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদেশে ও সতীশ-বাবুর নির্দেশ উপেক্ষা করতে না পেরে মাত্র কয়েক দিন আগে তিনি পরীক্ষার জন্ম প্রস্তুত হলেন এবং অনায়াদে ইংরেজী দাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করলেন। ঐ বংসর অধ্যাপক নূপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দিতীয়, আর অধ্যক্ষ নৃত্যলাল মুখোপাধ্যায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

বিশ্ববিভালয়ের গণ্ডী পেরিয়ে হুরু হলো রবিবাবুর সভ্যিকারের

ছাত্রজীবন এবং সেই জ্ঞান-চর্চা জীবনের শেষ দিন পর্যস্ত অব্যাহত ছিল। মৃত্যুর বছরথানেক আগে তাঁর দৃষ্টি মান হয়ে গিয়েছিল; নইলে বই ও তিনি ছিলেন অবিচ্ছেল সহচর। এতদিন তিনি সাহিত্য-দর্শন নিয়ে কাটিয়েছিলেন, এইবার তিনি ভারতীয় ইতিহাসের প্রতি আসক্ত হন। এর মূলে ছিল ছটি প্রভাব। একটি হ'ল সতীশবাবুর প্রতিষ্ঠিত আদর্শ। অপরটি গ্রাশগ্রাল কাউন্সিল অব এডুকেশন-এর সঙ্গে রবিবাবুর ঘনিষ্ঠ সংযোগ। এম-এ পাশ করেই তিনি এই স্বদেশী শিক্ষায়তনে যোগ দেন এবং ১৯১২ দাল পর্যস্ত ভারতীয় ইতিহাদ ও সংস্কৃতির অধ্যাপনা করেন। একবার তিনি বলেছিলেন 'I began my career as a teacher of history'। ইতিহাসের অমুরক্ত ছাত্র হয়ে কেন যে তিনি ইংরেজী সাহিত্যে এম-এ দেন আর ঐ বিষয় নিয়ে বরাবর অধ্যাপনা করেন, এ প্রশ্ন করাতে তিনি জবাব দিয়েছিলেন,— 'ওটা একটা অ্যাকসিডেণ্ট'। তার অনেক গুণীছাত্র নিশ্চয় আজও মনে রেখেছেন তাঁর ইংরেজী সাহিত্যে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি, কবিতার উদার স্থললিত আবৃত্তি, সাহিত্যের ওপর তাঁর স্বল্পবাক্ স্ক্রাটিপ্পনী, কিন্তু অনেকেই জানেন না যে মধ্যযুগের ও বর্তমান ইউরোপের ইতিহাস ও সমাজ-পদ্ধতি এবং প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য কত গভীর ও ব্যাপক ছিল। যাঁরা 'ডন' পত্রিকার পুরাণো সংখ্যা দেখেছেন, তাঁরাই 🐯 জানেন রবিবাবু ভারতীয় শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-নীতি নিয়ে কি ধরণের মৌলিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

এই প্রবন্ধগুলির মূল স্ত্র এক:—ভারতীয় শিল্প, সাহিত্য ও ঐতিহোর বিজ্ঞান-সম্মত গবেষণা এবং জাতীয়তাবাদের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ সাধন। Indian Nationalism and Indian Art, India's Literary Wealth, Indian Civilisation and

Indian Nationalism নামক প্রবন্ধগুলিতে তিনি অনেক প্রাণো মালমদল। দংগ্রহ করে ভারতীয় দভাতার লৌকিক রূপটি উদ্ধার করেন। ১৯১২ সালের 'ডন' পত্রিকায় দেখি, রবিবাবু এই সময়ে ভারতীয় শিল্প শাস্ত্রে অন্তুস্ধিৎস্থ ছাত্র হয়ে পড়েন এবং সেই প্রসঙ্গে শিল্প শান্ত্রের উপর রচিত মৌলিক সংস্কৃত গ্রন্থ ও বিদেশী পণ্ডিতদের প্রামাণ্য বইগুলি স্বত্নে অধ্যয়ন করেন। দক্ষিণ ভারতীয় গ্রন্থ ও উত্তর ভারতীয় পুঁথিগুলি ছাড়া Oertel, Waddell, Havell ও Coomarswamy প্রণীত রচনাগুলি পড়ে তিনি তিব্বতী পুঁথির সন্ধানে Foucher কৃত মূল ফরাসী এবং Dr. Grunwedel রচিত মূল জার্মাণ গ্রন্থ পড়তে স্থক করেন। এই গবেষণার ফলে তাঁর একটি বড় প্রবন্ধ লেখা হয়:—'Interpretation of Indian Art in the Light of Indian Literary Records: A new Branch of Study'। এ প্রবন্ধটি পড়ে হাভেল সাহেব বিলাত থেকে তার প্রশংসা করে চিঠি লেথেন। এ ছাড়া কুমারস্বামী রচিত 'On Indian Art in China' নিবন্ধটী যথন Dawn পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হত, তখন তার ব্যাখ্যা করে টিপ্পনী লিখতেন রবিবাবু ও হারাণ চাকলাদার মহাশয়। এই স্তত্তে ১৯১৩ সালে দিনাজপুর সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত তাঁর আর একটা রচনা "সমাজে শিল্প ও সাহিত্যের স্থান" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে শিল্প-সাহিত্যের বিকাশ কেমন অঙ্গাঞ্চিভাবে জড়িত সে কথা বাংলা ভাষায় বোধ হয় এই সর্বপ্রথম বলা হয়।

বাংলায় যে ক'টি রচনা ববিবাবু প্রকাশ করেছিলেন, সবগুলিতেই তাঁর অধীত চিস্তা ও দর্শনের সমাবেশ, প্রাঞ্জলতায় ও প্রসঙ্গব্যাখ্যায় তাদের উজ্জ্বতা লক্ষ্ণীয়। "প্রাচ্যের পরিচয়", "আদর্শ বনাম বাস্তব" আর

''বন্দ সাহিত্য ও ভারত সাহিত্য'' প্রকাশিত হয়েছিল 'বিচিত্রা' কাগজে। প্রতিটি প্রবন্ধ স্বকীয় মননশীলতায় স্থাজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। 'পরিচয়' কাগজে রবিবাবুর একটি মাত্র প্রবন্ধ বেরিয়েছিল "প্রাচীন ও আধুনিক"। এ ছাড়া হীরেন মুখোপাধ্যায় ও আবু সয়ীদ আয়ুব সম্পাদিত আধুনিক বাংলা কবিতার সংকলনটি তিনি স্যত্নে আলোচনা করেছিলেন উক্ত পত্রিকায়। যে সময়ে একাধিক সাহিত্য বিচারক আধুনিক কাব্যকে নিয়ে দিধাগ্রস্ত ও বিরুদ্ধভাবাপন্ন, সেই সময় তার কলম থেকে এই উদারদৃষ্টি সমালোচনা যথেষ্ট মূল্যবান হয়েছিল। এগুলি ছাড়া, রবিবাবুর আরো কিছু স্বনামী ও বেনামী লেখা ছডিয়ে আছে, যেগুলি প্রকাশিত প্রবন্ধের সঙ্গে একত্র পুস্তকাকারে ছাপানো বাংলার শ্রন্ধানীল, আগ্রহ্বান পাঠকদের অবশ্য কর্তব্য দায়িত্ব। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ওপর তাঁর একটি লেখা আছে—The Eternal Wayfarer। দাজিলিং-এশ্ব তিনি একটি ফুল্বর অভিভাষণ দিয়েছিলেন—Life and Letters in Mediaeval Bengal। Guizot-প্রণীত ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস তিনি বাংলায় ভৰ্জন। করেন এবং সেই সার্থক অমুবাদ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশ করেন, এ কথা অনেকেই জানেন। আর একটি খবর হয়ত স্বাই জানেন না যে, আচার্য রামেক্র-স্থলর যথন রোগ শ্যায় তথন তিনি বৈদিক যজ্ঞকথা রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। শারীরিক অস্কস্থত। বশতঃ তিনি মুথে মুথে অনেক কথা বলে যেতেন আর রবীন্দ্রনারায়ণ সেগুলি সাজিয়ে ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

রবিবাবুর কর্মজীবন বৈচিত্রাহীন, যেহেতু তিনি অধ্যাপক ছিলেন। ১৯১২ সালে তিনি রিপন কলেজে যোগ দেন এবং কিছুকাল পরেই

অধ্যাপক প্রফুল্ল ঘোষের তৎপরতায় সরকারা চাকরী গ্রহণ করেন।
প্রথমে প্রেসিডেন্দি পরে ক্লফনগর কলেজে তিনি অধ্যাপনা করেন।
১৯১৭ সালে তিনি সরকারী কাজে ইন্ডফা দিয়ে আচার্য রামেন্দ্রফুল্লরের অন্থরোধে আবার সেই পুরাণো কলেজেই ফিরে আসেন।
প্রথমে উপাশ্যক্ষ এবং শেষ বারো বছর অধ্যক্ষ পদে রবিবাব্
প্রতিষ্ঠিত ছিলেন আর তাঁর সময়ে এই কলেজ বেসরকারী কলেজগুলির মধ্যে অগ্রণীস্বরূপ হয়েছিল। থেলা ধ্লায়, পরীক্ষার ফলে ও
সাহিত্যিক প্রচেষ্টায় তার থ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং রবিবাব্রই
কার্যকারিতায় বাংলার কয়েকজন খ্যাতনামা লেথক ও সাহিত্যিক
রিপন কলেজে অধ্যাপনায় যোগ দেন।

ব্যক্তিগত জীবনে ববিবাব অত্যন্ত সাদাসিদে, ঢিলে-ঢালা প্রকৃতির মাহ্ম ছিলেন। স্বভাবতঃ স্বল্পবাক, সংযত ও গভীর এই পুরুষ বছকাল বিপত্নীক ছিলেন। ইদানীং তার একমাত্র পুত্র বিয়োগের পর থেকে তিনি যেন আরও উদাসীন ও অন্তমনস্ক হয়ে পড়েন। জীবনে ক'টি নেণা তার প্রবল ছিল, পান খাওয়া, ফুটবল খেলা-দেখা, আর গান বাছনা শোনা। ভাল গানের আসরে তাঁকে প্রায়ই দেখা যেত, আর ফুটবল খেলা কবে যে তিনি দেখেন নি তা জানা নেই। বৃষ্টি বাদল উপেক্ষা কবে খেলার মাঠে উপস্থিত হওয়া তাঁর কাছে ছিল নিত্য কর্মপন্ধতি। ক্যালকাটা গ্রাউণ্ডে ভাল ম্যাচের দিন তিনি যে রকম তরুণ-স্বলত উত্তম ও কোতৃহল নিয়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যেতেন, দে এক কোতৃকের ব্যাপার। তাঁর চরিত্রে হ'টি বিপরীত ধর্ম ছিল। একদিকে স্বাভাবিক আলম্ভা, অপর দিকে শিক্ষা-দীক্ষায় প্রগাঢ় অন্থরাগ ও উত্তম। একদিকে তিনি বাতক্ষাহ,

উদাসীন। সংসারে থেকে, বিশেষ করে এত বড় একটি কোলাহলমুধর শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষ হয়ে তিনি যে কেমন করে অমন নিরাসক্ত,
ধীর ও স্থিরমন্তিক থাক্তে পেরেছিলেন এটা বিশ্বয়কর ব্যাপার।
কিন্তু ক্র্মনীতি অন্থসরণ করলেও তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল বলিষ্ঠ।
সময়োচিত দৃঢ়তা অবলম্বন কর্তে তিনি পশ্চাৎপদ হতেন না।
জীবনে তিনি অনেক বিখ্যাত গুণীজনের নিকট সংস্পর্শে এসেছিলেন
এবং প্রত্যেকের কাছেই চরিত্রে ও জ্ঞানে থাতির পেয়েছিলেন।
তিনি সত্যই ছিলেন স্বভাবসিদ্ধ ভদ্র পুরুষ—থার অচল স্থৈয় ও
স্কুমার আচরণের কাছে স্বপক্ষ ও বিপক্ষ মাথানত করত।

দারাজীবন তিনি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেই কাটালেন, কিন্তু
নিজের পাণ্ডিত্যের তুলনায় এমন কিছু লিখে যাননি যা থেকে
পরবর্তী বিদগ্ধ সমাজ তার জ্ঞানের গভীরতার পরিচয় পেতে পারে।
তাঁর বিক্ষিপ্ত রচনাগুলি যদি কোনদিন একত্র প্রকাশিত হয়,
তবে কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যাবে এই পর্যন্ত।

# পরিশিষ্ট

(旬)

# জ্ঞানতাপস হারাণচন্দ্র চাকলাদার (উমা মুখোপাধ্যায়)

অধাপক হারাণচন্দ্র চাকলাদার গত ১৯৫৮ সনের ১৯শে জাহয়ারী কলিকাতায় তার শ্রীমোহন লেনস্থ বাসভবনে ৮৪ বংসর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। বিগত শতান্দীর শেষ পাদে যে কয়জন স্বদেশাহরাগী ও জ্ঞানতপশ্বী বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, অধ্যাপক চাকলাদার ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

হারাণচন্দ্র ফরিদপুর জেলার দক্ষিণপাড়া নামক স্থানে ১৮৭৪

দনে এক দরিক্র তালুকদারের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হ'লে অত্যন্ত দারিদ্যের মধ্য দিয়ে তিনি বিভালয়ের শিক্ষালাভ করেন। একবার বাল্যবয়দে আগুনে তাঁর সর্বাঙ্গ পুড়ে গিয়েছিল। সে সময় শ্রীঅরবিন্দের পিতা ডাঃ কে, ডি, ঘোষের চিকিৎসায় তিনি নিরাময় হয়েছিলেন। যৌবনে তিনি শ্রীশ্রীবিজয়ক্বন্ধ গোস্বামীর সান্নিধ্যে আসেন ও তার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। সদ্গুক্র বিজয়ক্বন্ধ গোস্বামীর পদমূলেই ১৮৯৪ সনে গোসাই-এর অন্ততম প্রধান শিশ্ব সভীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয়। সেই পরিচয় ক্রমশ গভীর আত্মীয়তায় পরিণত হয়। তাঁদের তৃজনের নিকট আত্মীয়তার বন্ধন আমৃত্যু অক্ষ্ম ছিল।

১৮৯৬ সনে বি, এ এবং ১৮৯৭ সনে এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে হারাণবাবু সতীশচক্র মুখোপান্যায়ের সহযোগীরূপেই প্রথম কর্মমঞ্চে অবতীর্ণ হন। ইতিপূর্বেই সতীশচন্দ্র প্রচলিত ইংরেজী শিক্ষার ক্রাট ও অপূর্ণতা দূর করে এক সার্থক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের নিমিত্ত বিবিধ গঠনমূলক কাজ স্থক করেছিলেন। হারাণবাবুর মত একনিষ্ঠ, নিঃস্বার্থ শিক্ষাত্রতীকে সহকর্মা রূপে পাওয়ায় সতীশচন্দ্রের আরক্ক কাজে যে বিশেষ স্থবিধা হয়েছিল, তা বলাই বাহুল্য। এই ভারতীয় আদর্শে শিক্ষাদানের জন্ম সতীশচন্দ্র স্থাপন করেন "ভাগবৎ চতুস্পাঠী," (১৮৯৫) ও প্রতিষ্ঠা করেন 'ডন' পত্রিক। (১৮৯৭)। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র ও ইতিহাদের পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে ভারতের বিরাট ঐতিহ্ দেশবাসীর সামনে তুলে ধরার ব্রত করেছিল সতীশচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত ভাগবং চতুপ্পাঠী। সেই প্রতিষ্ঠানের মুখপত্ররূপেই 'ডন' মার্শিকের আত্মপ্রকাশ। উভয়ের সঙ্গেই হারাণবাবু জড়িত ছিলেন গোড়া থেকে। তিনি 'ভাগবৎ চতুষ্পাঠী"র একজন প্রধান আবাসিক ছাত্র ছিলেন এবং সেথানে তিনি পণ্ডিত তুর্গাচরণ সাংখ্যবেদাস্ততীর্থের নিকট সংস্কৃত ও প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র অতি নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করেন। পরবর্তীকা<del>লে</del> প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে তিনি যে অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছিলেন, তার গোড়াপত্তন এই চতুপাঠীর আবহাওয়ায় হয়েছিল

वनल जून हरव ना। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই সময়ে সতীশবাবুর কোন কোন বন্ধু-পরিবারের ছেলেদেরকে আদর্শ শিক্ষাদানের জন্ম হারাণবাব্ও সতীশচন্ত্রের নির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে গৃহ-শিক্ষকতার কাজ স্বরু করেন। সতীশবাবৃই তাঁর জন্ত এই সময় কলিকাতার জেনারেল পোষ্টাফিসে একটি চাকুরী যোগাড় করে দেন।

প্রথম থেকেই হারাণবাবু 'ডন' পত্রিকার নিয়মিত লেখক গোষ্ঠীভুক্ত হন। ১৮৯৭ থেকে ১৯০৩ দনের মধ্যে 'ডনে' প্রকাশিত **"স্বরাজ্যসিদ্ধি" শীর্ধক ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলি বিশেষভাবে উল্লেথযোগ্য।** প্রবন্ধগুলি ভাস্করানন্দ স্বামীর "স্বরাজাসিদ্ধি" নামক বেদান্ত বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা-টিপ্পনী ও ভাষ্য সহযোগে ইংরেজী অমুবাদ। তেত্রিশটি সংখ্যায় সমাপ্ত এই প্রবন্ধগুলি (একটি ছাড়া) পণ্ডিত তুর্গাচরণ ও হারাণচক্র কর্তৃক লিখিত হয়েছিল। এই সময়ে 'ডনে' প্রকাশিত আর একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধের নাম "From the Lips of a Saint" (১৮৯৮—১৯০৩)। প্রবন্ধগুলি শীশীবিজয়ক্ক গোস্বামীর উপদেশ্বলীর সারাংশের ইংরেজী অমুবাদ। এই অন্তবাদের কাজেও হারাণচন্দ্র এক প্রধান অংশ গ্রহণ করেন।

১৯০২ সনে ডন সোদাইটি স্থাপিত হ'লে হারাণবাৰু ঐ প্রতিষ্ঠানের একজন নৈষ্ঠিক কমী ও সেবক হলেন। শিক্ষা সংক্রাস্ত যে সকল চিস্তা এতদিন সতীশচক্রের মাথায় ঘর করেছিল, ডন সোসাইটি হলো তারই বাস্তব অভিব্যক্তি। এই সোসাইটির বিভিন্ন বিভাগে—সাধারণ, শিল্প ও পত্রিকা—হারাণবাবু ছিলেন সতীশচন্দ্রের নিতা সহক্ষী। শিল্পবিভাগ তত্ত্বাবণানের প্রধান দায়িওই থাকত তাঁর উপর। বিভিন্ন স্থান থেকে স্বদেশী দ্রব্য ক্রয় করে 'টাকা প্রতি এক আনা' লাভে ঐ সকল দ্রব্য ছাত্রসমাজের নিকট বিক্রি করা হ'ত। লভ্যাংশ জমা হ'ত সোসাইটির ফাণ্ডে। ১৯০৪-এর সেপ্টেম্বর মাস থেকে 'ডন' পত্রিকা ডন সোসাইটির মুখপত্রে পরিণত হয়। 'দেশকে ভালবাসতে হ'লে দেশকে জান' এই ছিল তথন পত্রিকার আদর্শ। জাতীয় শিক্ষা, স্বদেশী শিল্প, প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য, কীর্তি ও কলা এবং ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জনপদের খুটি-

বিহার তাশতাল কলেজে ও কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ে থাকাকালীন হারাণবাব্র কতকগুলি উল্লেখযোগ্য গবেষণা ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকায় ও পুন্তকাকাবে প্রকাশিত হয়। ১৯১৭ সালে পাটনায় অমুষ্ঠিত বন্ধীয় সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষ্যে তিনি "পাটলীপুত্র" নামে যে বাংলা ও ইংরেজী প্রবন্ধ লেখেন, তা যথাক্রমে 'মানদী ও মর্মবাণী' এবং 'মডার্ণ রিভিন্ন' পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। ইংরেজী প্রবন্ধটি বিহার স্থাশস্থাল কলেজের এক দভায় পঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল। এখানেই জয়দোয়ালের সঙ্গে হারাণবাবুর প্রথম পরিচয়। এই প্রাথমিক পরিচয় অতি অল্পদিনের মধ্যেই ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। জয়সোয়াল যথন ভ্ৰনেশ্বৰেৰ নিক্টৰতী উদয়গিরিৰ হাতীগুন্দা শিলালিপির পাগোদ্ধারের চেষ্টায় রত, হারাণচন্দ্র সে সময় দিনের পব দিন তাঁর বাড়ী গিয়ে তাঁকে এই বিষয়ে সাহায্য করেন। হারাণবাবুর নিকট তাঁব এই ঋণ জয়সোয়াল তাঁব হাতীগুদ্দা শিলালিপি সম্পর্কিত গবেষণামূলক রচনায় উল্লেখ কবেছেন ( J B O R S-এ জয়সোয়ালের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 'জার্ণাল অব বিহার এণ্ড উডিয়া বিসাচ সোসাইটি'তে হারাণচন্দ্রেব "বাৎসায়নের তারিথ" সম্বন্ধে একটি স্লচিন্তিত প্রবন্ধও এই প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধটি পবিবধিত আকারে স্থাব আশুতোষেব "জুবিলী কম্মেমোরেশান্ ভলিউম"-এ সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রবন্ধের পাদটীকায় তিনি কালিদাসের তারিথ সম্পর্কে তার মতামত অত্যন্ত পরিষ্কাবভাবে ব্যক্ত ক্রেছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ে অধ্যাপনাকালে হাবাণবারু জয়সোয়াল ও ভাগুবিকারেব সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগের পাঠক্রম রচনায় এবং উক্ত বিভাগ নগংগঠনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। জাতীয় শিক্ষা-পবিষদেব পরিবেশে ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়েব পবিচালনায় যিনি ইতিপুর্বেই এই বিষয়ে বিস্তর চিস্তা ও গবেষণা করেছিলেন, তাব সেই গবেষণালব্ধ ফল যে পরবর্তীকালে কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের সেবায় সার্থকভাবে পরিবেষিত হয়েছিল, তা বিশেষ গৌববেব বিষয়। স্থনামধন্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের বিভাগীয় পঠন-পাঠনের ব্যবস্থার সপক্ষে যে বক্তৃতা করেন (১৯১৯-২০), তাতে তিনি হারাণবাবুর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন।

বিশ্ববিভালয়ে অধ্যাপনাকালে হারাণচন্দ্র যে সকল ফুগভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ ও গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান: (1) Studies in the Kamasutra of Vatsvavana (Cal., 1925), (2) Social Life of Ancient India: Studies in the Kamasutra of Vatsyayana (Cal., 1929: Greater India Society Publication No. 3), (3) Aryan Occupation of Eastern India in Early Vedic Times (Cal., 1925, printed in part), (4) Social Life in Ancient Indiaa lengthy paper published in the "Cultural Heritage of India," (Vol. III, 1937), (5) Presidential Address on "Problems of the Racial Composition of the Indian Peoples" (১৯৩৬ দালে ইন্দোরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ত্রিবিংশতি অধিবেশনে নৃতত্ব বিভাগের সভাপতিরূপে পঠিত এবং পুন্তকাকারে প্রকাশিত), (6) The Pre-historic Culture of Bengal ('Man in India' নামক নৃতাত্তিক পত্ৰিকার কয়েক সংখ্যায় প্রকাশিত), (7) দক্ষিণ ভারতীয় শিলালিপির উপর তুইটি প্রবন্ধ ('ইণ্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল্ কোয়াটারলি', ১৯২৭-২৮)। এছাড়া, তার আরও অনেক গবেষণামূলক ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক প্রবন্ধ ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে।

হারাণচন্দ্র চাকলাদার বহু ভাষাবিদ্ পণ্ডিত ছিলেন। বাংলা, ইংরেজ্ঞা, সংস্কৃত, পালি ও গুরুমুখী ভাষা ছাড়াও তিনি জার্মাণ ও ইতালিয়ান ভাষা জানতেন এবং তাঁর প্রাচীন ভারতীয় এতিহাসিক গবেষণায় তিনি মূল জার্মাণ গ্রন্থ ব্যবহার করতেন। পরলোকগত ভাষাতত্ববিদ্ ভক্তর বটকৃষ্ণ ঘোষের জার্মাণ ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা হয়েছিল হারাণবাব্র কাছে। জার্মাণ পণ্ডিত ওল্ডেনবার্গের "কাট্ট-সিষ্টেম অব ইণ্ডিয়া" তিনি মূল জার্মাণ থেকে ইংরেজ্ঞীতে অম্বাদ করে 'ইণ্ডিয়ান এ্যাণ্টিকোয়্যারী'-তে প্রকাশ করেন। ইতালিয়ান পণ্ডিত V. Giuffrida Ruggeria "The First Outlines of A Systematic Anthropology of Asia" ষ্ট্রখানি হারাণবাব্ স্থার

আন্তেবের অন্থরাধে ইতালিয়ান ভাষা শিথে ইংরেজীতে অন্থাদ করেছিলেন। তাঁর অন্থাদ 'Journal of the Department of Letters', Vol. V-এ এবং পুস্তকাকারে (১৯২১) প্রকাশিত হয়ে বিশ্বিচ্ছালয়ের নৃতত্ব বিভাগের পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হয়।

হারাণবাবু ঋথেদের তারিথ সম্বন্ধে স্থপ্রচলিত মতবাদ স্বীকার করেন নি। এই বিষয়ে তাঁর স্থচিন্তিত মতামত জাবনের শেষভাগে লিপিবন্ধ করেছেন। সে আজ ১৯৫২-৫৩ সালের কথা। বার্ধক্যবশত ক্ষীণদৃষ্টি ও তুর্বল শরীর তাঁকে স্বস্ময় বাধা দিয়েছিল। তথ্ন অনেক সময়ই নিজের হাতে লেখা তার পক্ষে সম্ভব হতো না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তাতেও তার জ্ঞানের প্রতি অমুরাগ বিন্দুমাত্রও কমে নি। সে সময় আমি কিছুদিন তাঁকে গবেষণার কাজে সাহায্য করেছিলাম। তিনি মুখে যা বলে যেতেন, তাই আমি লিপিবদ্ধ করতাম। আমাকে দিয়ে Gordon Childe, Wheeler প্রভৃতি পণ্ডিতের হালে প্রকাশিত পুস্তকাদি আনিয়ে তার মালমশলা ব্যবহার করেছেন। আমাকে সঙ্গে করে বহুদিন তিনি স্তাশস্তাল লাইব্রেরীতে গিয়েছেন তার निर्मिश्याग्री भूछकानि थ्याक विराग विराग व्यान जुल एनवात জন্ম। প্রায় অশীতিপর বৃদ্ধের এই স্থতীত্র জ্ঞান পিপাদা দেখে শ্রদ্ধায় মন ভরে উঠেছে। হুর্ভাগ্যের কথা এই বই-এর পাণ্ডুলিপি এখনো পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি। হারাণবাবুর আর একটি প্রধান কাজ হলো শিখ ধর্মপুত্তক ''গ্রন্থ-সাহেবে''র টীকা-টিপ্পনীসহ বন্ধান্থবাদ। এর প্রথম খণ্ড ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে। প্রায় চল্লিশ বংসর পূর্বে হারাণবারু এই কর্মে ব্রতী হয়েছিলেন।

পরলোকগত হারাণচক্র চাকলাদার কেবল যে স্থপণ্ডিত ছিলেন, তা নয়। স্বদেশ সেবার আদর্শ সামনে রেখে, নাম-যশ পরামুথ হয়ে তিনি আজীবন জ্ঞানচর্চা ও অধ্যাত্ম-সাধনা করে গিয়েছেন। আমরা প্রাচীনকালের জ্ঞান-সাধক মুনি-ঋষির কথা অনেক শুনে থাকি; হারাণবাবুকে দেখে তাদের ছবিই মনে ভেসে উঠেছে।